# সহাপুরুষ-বাণী

বা

( প্রমহংস পরিব্রাজক

আচার্য্য

# স্বামী ভোলানন্দ গিরিজীর

উপদেশ।)

"চন্দ্র" সংগৃহীত।

এ এতিলালন্দ সম্যাসী সংঘ কর্তৃক

প্রকাশিত।

হরিদ্বার।



তৃতীয় সংস্থরণ।

\*----

मन ১७९७ माम ।

#### VERIFIED

# গ্ৰন্থ প্ৰাপ্তিছান।

#### প্রীপ্রীভোলানন্দ সন্সাস আশ্রম

লালভারাবাগ, হরিদার।

শ্রীগুরু লাইব্রেরী। ২০৪ কর্নিয়ালিস ষ্ট্রাট,

কলিকাতা।

ষ্ট্র ডেণ্টস্ লাইব্রেরী। ৫৭1১ কলেজ ষ্ট্রাট,

কলিকাত।।

গুপুপ্রেশ, ৩৭।৭, বেণিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীকিশোরী মোহন নন্দী দ্বাবা মৃদ্রিত।

B17105

5085 I

( काগজে বাঁধাই ) মূল্য ॥০ আনা।

# VERIFIED

# উৎসর্গ পতা।

で変

· 是學 是學

# নমঃ শ্রীসিচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

"তৎপ্রিয় কার্য্যসাধনং"

মূলমন্ত্ৰ কবিয়া

#### তদীয় উপদেশাবলী সংগ্রহপূর্বক

বিষ্ণুপদ-নিস্ত স্থবধুনী দাবা বিষ্ণু পজাব ভাায়

স্বামী

# ভোলানন্দ গিরিজীর

আনন্দ-তরঙ্গ কণাকপী

এই

#### "মহাপুরুষ-বাণী<u>"</u>

তংপাদপদ্মেই অর্পণ কবিলাম।

भीन

53

#### মঙ্গলাচরণ।

(\*)

অজ্ঞানতিমিরাহ্বস্থ জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তাসৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

সর্ব্বনঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ-সাধিকে। শরণ্যে ত্রাম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে॥

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রেক্ষতি বেদান্তিনো,
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ
কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ,
সোহয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং
ত্রেলোক্যনাথো হরিঃ॥

### निर्वापन ।

পূজ্যপাদ পরমহংস স্থামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ বহু বংসর যাবৎ বঙ্গবাসিগণের নিকট পরিচিত। বহুব্যক্তি তাঁহার উপদেশবর্ত্তিকা হস্তে ধারণ-পূর্বেক জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া চলিতেছেন; স্ক্তরাং তাঁহার পরিচয় বঙ্গবাসীকে বিশেষভাবে দেওয়ার থাজন নাই। ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান তীর্থ ও ভারতবর্ষের বাহিরের তপস্বী মহাত্মাগণ সেবিত বহু হান পর্যাটন করিয়া ইনি এখন প্রায় ৩০ বংসর থাবৎ হরিদ্বার লালতারাবাগ নামক গঙ্গাতীরস্থ উজ্ঞানে এক আশ্রম স্থাপন করতঃ বাস করিতেছেন। এই মহাপুরুষের জীবনী লিখার এখনও সম্য হয় নাই; আর এই প্রকার ত্যাগী ও পূর্বাশ্রমে নাম-গোত্রাদি সর্ব্বালঙ্গ গোপনকারী মহাপুরুষের জীবনী সংগ্রহও ত্রহ ব্যাপার। সেইজন্তই এই গ্রান্থে সে চেটা ত্যাগ করা হইয়াছে।

শান্তে আছে, সাধু সঙ্গ অবশ্য কর্ত্ব্য। সাধুসঙ্গের যে কয়টী অঙ্গ আছে, তন্মধ্যে "প্রবণ" ও "ননন" এই তুইটীও গণ্য হ । আমার শ্বরণ শক্তি অতান্ত ক্ষীণ, শ্রুত বিষয় লিখিলে "নননের" সহায়তা হইবে—এই উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ স্বামীজী মহারাজের উপদেশগুলি তাঁহার সহিত আমার প্রথম দর্শনের তারিথ হইতে দৈনিকলিপির আকারে লিখিত হইয়াছিল। বিষয়-কর্মে আবদ্ধ থাকায় বংসরের মধ্যে অতি অল্প সময়ের জন্মই আমি স্বামীজী মহারাজের প্রাচরণে আসিতে পারিতাম; কোন—কোনও বংসর আসিতেও পারি নাই। এ জন্মই সংগ্রহ অতি অল্পই হইয়াছে।

শ্রুত বিষয়ে পুন: পুন: মননের সহায়তা করার জন্মই তাহা লিখিত ও প্রকাশিত করার প্রথা প্রচলিত। আমার ন্যায় ক্ষীণশ্বতি ভাতৃগণের ইহা সহায় হউক, এই গ্রুত্ব প্রকাশের ইহাই প্রথম উদ্দেশ্য।

তত্ত্বিপাস্থ বহুনরনারী সময় ও অর্থের অভাবে ইচ্ছাসত্ত্বেও স্বামীজী মহারাজের সাক্ষাতে আসিয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদেব কথঞ্চিৎ চিত্ত-বিনোদন হউক, ইহা এই গ্রন্থ প্রকাশের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

স্বামীজী মহারাজ যে মহান্ শুভ ইচ্ছার প্রেবণায় দেশ বিদেশে নিশিদিন তত্ত্বোপদেশ বিতরণ করিতেছেন, সেই মহান্ কর্মে কথঞিং সাহায্য কবিয়া নিজেকে ধন্ম ও ক্লতার্থ কবি, এই গ্রন্থ প্রকাশের ইহা তৃতীয় উদ্দেশ্য।

সহদয পাঠকগণ, স্থাবে আলোকেই চন্দ্র আলোকিত হয়, ইহা সকলেই জানেন। স্থাবিশাতে মলিনতা নাই, চন্দ্রেতে মলিনতা আছে। সেই ভত্তই রশ্মি-প্রতিফলন ব্যাপাবে চন্দ্রেব তেমন যোগ্যতা না থাকায়, দিবাব তায় রাত্রি উজ্জ্বল হয় না, সেই হেতুতে স্থ্যকিবণে কেই দোষ-দৃষ্টি দেন না। স্বামীজী মহাবাজের উপদেশাবলী আমাব তায় ক্ষীণ-শৃতি ও মলিন-বৃদ্ধিয়ক্ত আধাবেব মধ্য দিয়। যতদূব প্রকাশ পাওয়া সম্ভব ততদূব প্রকাশ পাইয়াছে, প্রতিকলক আধাবের দোষে এই গ্রন্থে ভূল ভ্রান্তি নিতান্তই সম্বব, তজ্জ্বে ক্ষমা প্রার্থনা কবিতেছি। গ্রন্থপ্রকাশেব উদ্দেশ্য স্থল হইলে, নিজেকে ক্ষতার্থ জ্ঞান কবিব।

এই গ্রের পাণ্ডলিপি প্রস্তুত কবা ও প্রফ দেখা আদি কার্য্যে শ্রীগৌব হন্দ্র মজুনদাব ও শ্রীনীলমণি চট্টোপাধ্যায় সাহায্য কবিষা আমাকে ক্বতজ্ঞতা-পাশে বন্ধ করিয়াছেন। তাহাদেব নিকট ঋণীরহিলাম।

এই গ্রন্থেব বিক্রেয়-লব্ধ অর্থের সম্পূর্ণ লভ্যাংশ হরিদ্বার সন্মাসী-আশ্রমে সাধুসেবায় প্রদত্ত হইবে। ইতি—

হরিদার বিনয়াবত— ১৩২১, চৈত্র —"চন্দ্র"—

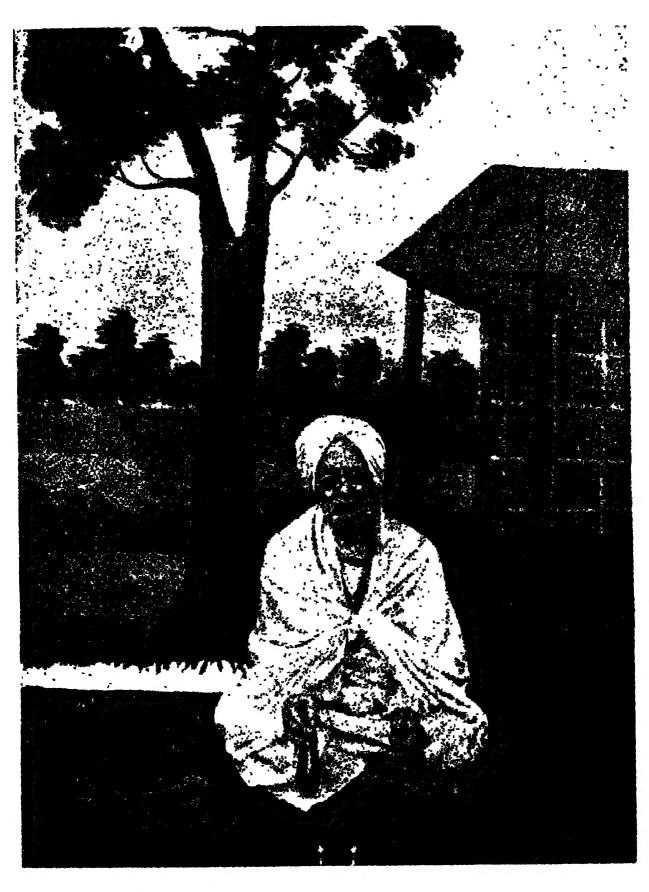

াত্রী ১০৮ স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ।

# মহাপুরুষ-বাণী।

স্থান—কলিকাতা, ২১১নং হারিসন রোড। সময়—১৩০১ সনের ১৫ই পৌষ, শনিবার অপরাহু।

প্রীযুক্ত স্বামী ভোলানন্দ গিরিজী কলিকাতায় আসিয়া অবস্থান করিতেছেন শুনিয়া এবং প্রভুপাদ প্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের বাচনিক তাঁহার সাধন ও জীবন্মুক্ত অবস্থার বিবরণ অবগত হইয়া, "চন্দ্র" কয়েকদিন যাবং হারিসন রোডের ২১১নং ভবনের তেতালায় তাঁহাকে দর্শন করিতে যান।

অগু ঢাকা জিলার সোণারং নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রক্তের সেন মহাশয়ও স্বামীজী দর্শনে যান। সেখানে উপস্থিত হইয়া "চল্র" দেখিলেন স্বামীজী ভ্রমণে বাহির হইবার উত্যোগ করিতেছেন। তিনি বাটী হইতে বাহির হইলে ইহারাও তাঁহার অমুগমন করিতে লাগিলেন। সে সময় আর কেহই তাঁহার সঙ্গে ছিলেন না। হাওড়া পুল পার হইয়াই পুনরায় তিনি ফিরিয়া আসিতে আরম্ভ করিলেন। পুলের উপরে পিপীলিকাশ্রেণীর স্থায় জন-স্রোতের মধ্যেও তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কেহ তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছে। সে জন্মই মধ্যে মধ্যে তিনি আড়চোথে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। পুলের মধ্যস্থলেই "চল্রু" ক্রত গমনে তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন,—"আপনার সহিত নিভ্তে আলাপ করিতে পারিব কি ?" তহুত্তরে স্থামীজী বলিলেন,—"এও ত নিভ্ত স্থান। এখানেই বা আমাদিগকে কে চিনে ?" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি পুল পার হইয়াই উত্তরদিকের স্থান-ঘাটে একখানি বেঞ্চে বসিয়া ইহাদিগকেও এ সঙ্গে বসাইলেন ও বলিলেন,—"এখনত আমায় নির্জনে পাইলে। কি বলিতে ইচ্ছা কর, বল।"

চক্র—আমাদের মনের কাম-জোধাদি ছ্দিমনীয় প্রবৃত্তি কি প্রকারে দূর করা যায় ?

याभीकी - উহাদের ফল বিচার কর।

চল্র—বিচার যদি সকল সময় করা না যায় ?

স্বামীজী—তবে এই চিন্তা কর,—''মাতা কি আমাকে এই সকল প্রবৃত্তির বশে চলিয়া তাঁহার ও তাঁহার বংশের মুখে চুণ কালী দিতে প্রসব করিয়াছেন ?"

চন্দ্র—ইহাতেও যদি প্রবল ইন্দ্রিয়বৃত্তির হাত হইতে অব্যাহতি না পাওয়া যায় ? স্বামাজী—তবে প্রতি মুহুর্তে মৃহ্যু হইতে পারে ও উহা অবশ্যই হইবে—এইরূপ চিন্তা কর। মৃত্যু-সময়ে যেমন কোন প্রকার কুভাব মনে আসিতে পারে না, সেইরূপ যাহার চিত্তে দেহের নশ্বর-ভাব নিশ্চিত হয় ও তাহা অনবরত জাগ্রত থাকে, তাহার চিত্তে কোন প্রকার কুভাব আসিতে পারে না।

চন্দ্র—আচ্ছা, সাধু-সঙ্গে এই বিষয়ে উপকার হয় কি ? স্বামীজী—অবশ্যই উপকার হয়। সাধু-সঙ্গ প্রত্যুহই কর্ত্ব্য।

চন্দ্র—এখন আমাদের পাঠ্যাবস্থা। প্রত্যহ সাধু-সঙ্গ কি প্রকারে হইতে পারে ?

স্বামীজী—তবে এখন উহা করিও না। চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, সাধু-সঙ্গও পার্থিব বিষয় হইতে মনকে উঠাইয়। আনে। তাহা হইলে পড়াশুনা হইতে তোমাদের মন ছুটিয়া যাইবে। হে পুত্র! এখন এই কার্য্য বন্ধ রাখ। পড়াশুনা আগে শেষ কর; পরে যথেচ্ছা সাধুসঙ্গ করিতে পারিবে।

চক্র—গুরু-করণ কি প্রকারে করিতে হয় ?

সামীজী—বাছিয়া গুরু করিতে হয়। যাঁহার উপর অকপট বিশ্বাস ও অচলা ভক্তি হয় এবং যিনি তোমার মনের সমস্ত সন্দেহ অন্ধকার দূর করিতে পারেন, তেমন ব্যক্তিকে ''গুরু" করা উচিত। হে পুত্র! ইহা জীবনমরণের কথা, খেলার কথা নহে। যেমন প্রকৃত ক্ষুধিত ব্যক্তির হাতে মাটীর কৃত্রিম ফল দিলে, সে তাহা পরীক্ষা করিয়াই ত্যাগ করে; কারণ তাহাতে তাহার ক্ষুধারূপ অভাব নিবৃত্ত হয় না—সেইরূপ প্রকৃত জ্ঞান-পিপাস্থ ও মুমুক্ষু ব্যক্তির অভাব দূর করিতে যিনি অক্ষম, তেমন গুরুর দারা কোন ফল হয় না। স্থতরাং সময়ে ঐ ব্যক্তি এই প্রকার গুরুকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। আর যে নিজে পথ জানে না, সে কি প্রকারে অন্তকে পথ দেখাবে!

চন্দ্র—যাহারা একবার প্রচলিত প্রথামতে কুল-গুরু স্বীকার করিয়াছে, তাহাদের তদ্রপ অভাব বোধ হইলে কি কর্ত্তব্য ?

স্বামীজী— আমি কি বলিব ? যদি আবশ্যক বোধ হয় তবে সেই মতে কাৰ্য্য করিবে।

চক্র—ইহাতে গুরু ত্যাগের দোষ হবে না ? স্বামীজী—না, কদাচ নহে।

চন্দ্র—তবে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কেন কুল-গুরু ত্যাগ বিষয়ে নিষেধ করেন বলিয়া শুনি ?

সামীজী—কেন? তিনি কখনও এই রকম বলিতে পারেন না। লৌকিক ব্যবহারমতে কুল-গুরুর প্রতি ব্যবহার বন্ধায় থাকুক—ভাতে দোষ কি? কলেজ খ্রীটের ক্ষেত্র মল্লিক বাবুকে জান ত? তিনিও আজ কয় বংসর হইল কাশীর ভাস্করানন্দ স্বামী হইতে দীক্ষা নিয়াছেন। অথচ কুল-গুরুর সহিত পূর্ববং ব্যবহার প্রচলিত রাখিয়াছেন। যেমন ইনি (ব্রজেন্স) তোমার বন্ধু, গুরুজন-সাক্ষাতে ইহার সহিত প্রাণের কথার আলাপ কর না; তথাপি ইহার প্রতি প্রাণের টান থাকে—তদ্বং! এখন সন্ধ্যা হইয়াছে। বাটী যাও। এখন হইতে এই তুইটি কার্য্য কর—নিরামিষ আহার ও প্রত্যহ গীতার একটি করিয়া শ্লোক মুখস্থ। এইরূপ কথোপকথনের পর এ দিবস চন্দ্র ও তাহার সঙ্গীয় বন্ধু ব্রজেন্দ্র বাবু বাটী ফিরিলেন।



হরিদার, সামী ভোলানন সন্ন্যাস আশ্রম

স্থান—কলিকাতা, ২১১নং হারিসন রোড। সময়—১৩০১ সনের ২৪শে পৌষ, সোমবার, অপরাহু ২ ঘটিকা।

-----------

এই দিন চন্দ্র পুনরায় স্বামীজী-দর্শনে হাারিসন রোডের পূর্বোক্ত বাটীতে গেলেন। দেখিলেন তিনি শুইয়া আছেন। চন্দ্রকে দেখিয়াই প্রশ্ন করিলেনঃ—"কিরে, কি হয়েছে? এত বেলা থাকতে কেন ?"

চক্র—নিজের শক্তি বিষয়ে অত্যন্ত তুর্বলত। বোধ করি। সংসংকল্প সিদ্ধি বিষয়ে প্রায়ই বল পাই না। আমার একান্ত ইচ্ছা এই বিষয়ে আপনি আমায় সাহায্য করেন।

সামীজী—সম্প্রতি যে বিষয়ে আছ, তাহাই সমাধা কর।
কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য, সত্যবাক্য, অহিংসা, সাত্ত্বিক ভোজন—এইগুলি যাহাতে সক্ষ্ণভাবে প্রতিপালিত হয়, তাহার প্রতি
বিশেষ দৃষ্টি রাখিও। শক্তি অবশ্রুই আপন। হইতে আসিবে।
নিজ্ঞ শক্তির উপরেই নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে হইবে।

চন্দ্ৰ—মন অত্যন্ত চঞ্চল। উপদেশ অক্ষ্পভাবে প্ৰতি-পালিত হইবে কিনা সন্দেহ।

স্বামীজী—মন তোমার কি হয় ? কর্তা না চাকর ? চন্দ্র—এখন ত দেখি কর্তা না হইয়াও কর্তা। স্বামীজী—যখন মন কর্ত্ত। হইয়াছে তখন চাকর কি করিয়া কর্ত্তার নামে নালিশ করিবে ? ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ।

এই কথা শুনিয়া চন্দ্র ভাবিতে লাগিলঃ—"মন আমার কর্ত্ত। কি ভাবে হইয়াছে ও কি হেতুতে নালিশ করি।" চন্দ্রকে গভীর চিন্তায় মগ্ন দেখিয়া স্বামীজী বলিলেনঃ— "তোমার মন এখন অত্যন্ত বিচলিত ও স্থৈয় ছিন্ন-ছিন্ন হইয়াছে। অতএব এখন কিছু হবে না।" এই বলিয়া স্বামীজী চন্দ্রকে একটি আনারস কাটিয়া প্রস্তুত করিতে বলিলেন। তাঁহার এই প্রকার প্রসন্নভাব ও অমায়িক বাবহারে আনন্দের সহিত ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ায় চল্ডের মনের চিন্তা দূর হইল। ইহা দেখিয়াই স্বামীজী বলিলেন:— "এই এখন মন স্থির হইল দেখিলাম।" চন্দ্র আনারস-প্রসাদ গ্রহণ করিলে, তিনি বলিলেনঃ—"এখন যাও, যাহা করিতেছ कत शिरा।" हेरात अत हल मिरे मिन सामीकीत निक्षे र्टेए हिन्स गारि ।

### স্থান—কলিকাতা থিওজফিক্যাল সোসাইটি। সময়—১৩০১ সনের ৭ই মাঘ, রবিবার—অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা



ক্ষীরোদ গাঙ্গুলী আসিয়া চন্দ্রকে মেসে (mess) বলিয়া গেল,—"চন্দ্র! শুনিলাম ভোলানন্দ গিরি নামক এক সাধু আজ থিওজফিক্যাল সোসাইটিতে যাবেন। দেখতে যাইও।" তাহার নির্দেশ মতে চন্দ্র তথায় গিয়া দেখিল, কৈলাসবাবু নামক জনৈক শিশুকে সঙ্গে করিয়া স্বামীজী সভায় আসিয়াছেন। বহু শিক্ষিত লোক তথায় উপবিষ্ট। জনৈক সভ্য স্বামীজীকে প্রশ্ন করিলেনঃ—স্বামীজী! গীতার এই শ্লোকের অর্থ কি?

"শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বন্ধুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥"

"যখন শ্রীকৃষ্ণ সাম্প্রদায়িক ভাবে কোন কথা বলেন নাই তখন এই শ্লোকের কি অন্য অর্থ আছে ?"

স্বামীজী—তুমিই ত অর্থ জান। পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? দেখ সকলেই ত স্ব স্ব ধর্মে আছে; পর ধর্ম কি কেহ গ্রহণ কর্ত্তে পারে? চোর চোরের ধর্ম করে, সাধু সাধুর ধর্ম করে, মিন্ত্রী নিজ ধর্ম করে, বালক বালকের ধর্ম করে—যখন সকলেই স্ব ধর্মে আছে, তখন উপদেশের প্রয়োজন কি ?

সভ্য—আপনি যদি ফাঁকি দেন, তবে নাচার। প্রকৃত অর্থটী কি বলুন ?

স্বামীজ্ঞী—দেখ, অর্জুন এক রথে এক ধনুতে পৃথিবী জয় করিতে পারেন, এমন ক্ষজ্রিয় বীর ছিলেন। কুঞ্জী গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে "নপুংসক হইও না, তুমি বাপের বেটা নও" ইত্যাদি বাক্যে তাঁহাকে কটুক্তি করিয়াছিলেন। তথাপি "শিশুস্তেইহং শাধি মাম্ তাং প্রপন্নম্"—এই বলিয়া অর্জুন যখন শরণাগত হইলেন, তখন ভগবান্ কৃষ্জীর মত গুরুর মুখ হইতে অনগ্য-চিত্ত ভক্ত অর্জুনের প্রতি গীতার স্থায় উপদেশ বাহির হইয়াছিল। অতএব আদৌ অহংকার ত্যাগ করিয়া সরল চিত্ত হও। এই শ্লোকের অর্থ বুঝিতে ঠেকা কি ? "স্ব" ও "পর"—এই শব্দ ছুইটির অর্থেইত সন্দেহ ? "ষ" অর্থ নিজ। "নিজ" কোন্ পদার্থ দৈহ, ই ব্রিয়, মন ইত্যাদি কিছুইত নিজ নয়। দেখ, একটি গল্প মনে পড়িল। দশ শিয়ালে এক শিয়ালকে রাজা করিয়া রাজ-মুকুট-স্বরূপ ভাঙ্গ। কুলা মাথায় পরাইয়াছে এবং মজলিস্ করিয়া বৈঠক করিয়া বসিয়া আছে। এমন সময়ে শিকারী লোকের কুকুর তাড়া করায় পাত্র মিত্র প্রভৃতি চাটুকার শিয়াল পলাইয়া স্ব স্ব স্থানে গেল। কিন্তু রাজা শিয়াল গর্ত্তে ঢুকিতে গেলে ভাঙ্গা কুলা গলায় আটক হইয়া গর্ত্তে প্রবেশের বাধা জন্মাইল,

এদিকে কুকুব উহার পশ্চান্তাগ কামড়াইতে লাগিল। তবং হে জীব! দশ ইন্দ্রিয়স্তরপ কৃত্রিম বন্ধুবর্গের ব্যবহারে তুমি আপনাকে কর্ত্ত। মনে করিতেছ। আর তাহারাও তোমাকে মিথ্যা গহংকাবের রাজ-মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। কিন্তু যখন কাল শিকারী রোগ-শোকাদি কুকুর দ্বারা তোমাকে ধরিবে, তখন ইন্দ্রিয় আদি বন্ধুগণ কে কোথায় ঘাইবে ? তুমি হঃখে, শোকে, ভয়ে হাং-কন্দররূপ গর্বে ঢুকিতে চাহিবে। কিন্তু অহংকার থাকায় তোমার পক্ষে তাহা ত্ঃসাধ্য হইবে এবং নিরন্থর কালের দ্বারা কবলিত হইবে।

এই কথাগুলি বলার সময় স্বামীঙ্গীর বদন-মণ্ডলে যেন কি এক স্নেহ-ভাব এবং বাক্যে কেমন এক গদ-গদ-ভাব হইয়াছিল। উপমাটি বেশ মনোজ্ঞ হওয়ায় শ্রোতৃগণ হাসিয়া উঠিলেন। স্বামীজীও (সকলেরই সম্ভাকরণের বহিমুখি গতি দেখিয়া ?) বেশ, বেশ, অল্রাইট্, বাহবা ইত্যাদি বলিতে বিলিতে হাসিয়া চলিয়া গেলেন। অনেক যতুসত্ত্বও আর রহিলেন না। স্থান —কলিকাতা, ২১১ নং হারিসন রোড। সময় ১৩০৩ সনের ১১ই অগ্রহায়ণ, বুধবার অপরাহ্ন।



স্বামীজী—কিরে, গীতার কতদূর মুখস্ত করিয়াছিস্?
চক্র—প্রায় ১৬ অধ্যায় মুখস্ত হইয়াছে।
স্বামীজী—আর দানাদি বোজ এক পয়সা হিসাবে হয়
কি ?

চন্দ্র—তার হিসাব নাই।

স্বামীজী-—গীতাপাঠ, সাধু-সঙ্গ ও উপাসনা ইহা নিত্য কর। আর পরনিন্দা, গালি, শপথ, পর-নারী এই চারিটী ছাড়। ই্যা, ইহার মধ্যে নিন্দা, গালি শপথ এই তিনটি যখনই করা হয়, তথনই প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ ১০০০ এক হাজার হরি নাম জপ কর ও প্রার্থনা কর,—"হে ভগবান! আর যেন এরূপ বাক্য মুখের বাহির না হয়।" এইরূপ প্রতি ক্রটিতেই এক টাকা হরির ফণ্ডে জমা কর। অর্থ দণ্ডেই সংসারীর শিক্ষা হয়। কিন্তু পর-স্ত্রীগমন—বাবা, বড় কথা। তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি ?—ভগবানের কুপা। তিনি মাপ করিলে মুক্তি, নচেৎ নহে।

যখন সংসারে রাজ-ধর্মে আছ, তখন গালি প্রভৃতির শাসন আবশ্যক। কিন্তু যে গালি প্রভৃতি মনের ক্রোধ হইতে নির্গত হইবে, তাহাতেই উক্তরণ প্রায়শ্চিত্ত দরকার! মাছ, মাংস, মদ, জুয়াথেলা ত্যাগ কর। থেলা মাত্রই জুয়াথেলা—ব্যসন। সাত দিন মাছ-মাংস ত্যাগ করিয়। ও গীতা-পাঠ, উপাসনাদি করিয়া দেখ। রাত্রে এক ঘুমের পর উঠিয়া প্রেমের সহিত, অঞ্চ-সিক্ত ও ঢুলু ঢুলু নেত্রে প্রার্থনা কর,—"হে ভগবান! সমস্তই দিয়াছ, কেবল ভক্তি দেও নাই। কখন আমার মন তোমার জন্ম লালায়িত হইবে? কখন মন স্থির হইবে? জীবন ত ফুরাইতেছে।" ইহাতে যদি ফল না পাও, তবে সদ্গুরু মিলিবে।



গ্রীপ্রী গুরুদেব

### স্থান—কলিকাতা, ২১১ নং হ্যারিসন রোড। সময়—১৩০৩ সনের ১৭ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার একাদশী

0000

স্বামীজীর অন্ত একাদশীর উপবাস। সম্ভবতঃ অন্ত কোথাও যান নাই, মনে করিয়া, "চন্দ্র" অপরাক্ষে তথায় গেল। স্বামীজী একক। ''চন্দ্র"কে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ''কেন আমার নিকট আস ? কত বড় বড় সাধু আছে। আমি ভণ্ড, বদ্মাইসী করি।"

চন্দ্র—ভাহাতে আমার কি ? আমিত তা দেখি নাই।
সামাজী—আমি সন্ন্যাসী; আমার স্ত্রী নাই, পুত্র নাই,
সংসার নাই, কোন মমতাও নাই। কিন্তু শিয়া করিলেই স্নেহ
জন্মে ও তাহার মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা থাকে। যদি চাপরাশী
অক্যায় করে, তবে তার উপরিস্থ অফিসারেরও শাসন হয়,
আর শিয়া অক্যায় করিলেও গুক্কে জবাবদিহি হইতে হয়।
বাপরে! যদি এ সকল ব্যবহার (মত্য, মাংস, মংস্থা,
জ্য়াখেলা, পরনিন্দা, গালি, শপথ, পরনারী, সর্বা, দেষ)
ছাড়িতে পার, তবে এস; নতুবা দূরে যাও।

চন্দ্ৰ—ইচ্ছা আছে, কিন্তু শক্তি কই ? স্বামীজী—শক্তি অবশ্য হবে। চন্দ্র—যাহার। অশক্ত তাহারা কি করিবে? তাহাদের কাজ কিসেহবে?

স্বামীজী—সাধনায় ক্রমে অশক্তও শক্ত হয়।

ইচার পর বৈরাণ্যের কথা উঠিলে, স্বামীন্ধী বলিলেনঃ—
কাঁচা আর পাকা—ছই রকম বৈরাণ্য আছে। কাঁচাতে
বিশেষ কার্য্য হয় না, তবে হঠাৎ কাঁচা বৈরাণ্যও পাকিয়া
যায়। যেমন কোন বিশেষ হেতুতে কেহ হঠাৎ গৃহস্থাশ্রম
ত্যাগ করিল, ভিতরে কিছু অধ্যাত্ম ভাবের অন্ধর আছে—
আর এদিকে ভগবৎ-কুপায় সদ্গুরুর সাক্ষাৎ পাইয়া
তব্যোপদেশাদি দ্বারা অধ্যাত্ম ভাবের মধুর রস আস্বাদন করিল।
এই মতে কোনও সময় কাঁচা বৈরাণ্যও পাকে। সদ্গুরুরাও
পরোপকারার্থ শাস্ত্রাদেশে সং ও উপযুক্ত শিশ্যকে জ্ঞানোপদেশ
দিবার জ্ঞা সংসারে বিচরণ করেন। নচেৎ সংপাত্র কোথায়্যাবে,
আর কোথাই বা উপদেশ পাবে ? পুঁথি খুঁজিলে কি মিলে ?
শক্ষ্যা হইল। তথ্য উপস্থিত ভক্তগণের সহিত স্বামীন্ধী
একত্রে নিম্নলিখিত স্থোত্রটী পাঠ করিলেন—

যৌ তৌ শশুকপাল-ভূষিতকরৌ মুক্তান্থিমালাধরৌ
দেবৌ দারবতী শাশাননিলয়ৌ নাগারি-গোবাহনৌ।
দিত্রাক্ষৌ বলি-দক্ষযজ্ঞমথনৌ শ্রীশৈলজাবল্লভৌ।
পাপং মে হরতামুভৌ হরিহরৌ শ্রীবংসগঙ্গাধরৌ॥
হরিঃ ওঁ॥ একং পূর্ণং নিত্যং সর্বাধিষ্ঠানং—হর সর্বাধিষ্ঠানম্।
নিক্ষননির্মালদেবং নিক্লনির্মালদেবং—বন্দে সর্বোশম্॥

সত্যং শান্তং সর্বানন্দং চৈত্যাভরণং—হর চৈত্যাভরণম্। কর্মাধ্যক্ষং কেবলং, কর্মাধ্যক্ষং কেবলং—সর্বান্তরভূতম্॥ উহর হর হর মহাদেব। ১।

চণ্ডাংশুন্তেরে পেক্র: শীতাংশুর্বায়ু:—হর শীতাংশুর্বায়ু:।

অগ্নিমৃ ত্যুদে বা—অগ্নিমৃ ত্যুদে বা—ভীতাস্তব শস্তো॥

তং তং স্বং স্বং সর্বাং ব্যাপারং কর্ত্বৃম্—হর ব্যাপারং কর্ত্বৃম্।

অনিদ্রাস্তে নিত্যং, অনিদ্রাস্তে নিত্যং—বর্ত্তমে নীতো॥

ওঁ হর হর হর মহাদেব। ২।

ব্রন্ধা বিষ্ণুঃ সাহস্কারৌ উদ্ধিমধে। যাতৌ—হর উদ্ধিমধাে যাতৌ।
এশ্বর্যাং তদ্ গন্তং, এশ্বর্যাং তদ্ গন্তং—শীঘ্রং তে শস্তো ॥
দিব্যং ব্যসহস্রং পারং নায়াতৌ, হব পারং নায়াতৌ।
ভাস্তা নিরহক্ষারৌ, ভাস্তা নিরহক্ষারৌ—শরণং তে যাতৌ।

ওঁ হর হর হর মহাদেব। ৩।

পূজানিষ্ঠো বিষ্ণুনে ত্রিং তে পাদে ধৃষা—হর তে পাদে ধৃষা। ত্রৈলোক্যস্থাবৃত্তং, ত্রৈলোক্যস্থাবৃত্তং—সাফ্রাজ্ঞ্যং ভজতে। অত্যন্তং তে ভক্তিং কৃষা পৌলস্থ্যো মানী—হর পৌলস্থ্যো মানী। গীর্বাণানাং ব্রাতং, গীর্বাণানাং ব্রাতং—স্বাধীনং কুরুতে॥

ওঁ হর হর হর মহাদেব। ৪।

দেবা দৈত্যা গন্ধর্বাভা লোকে চানস্তাঃ—হর লোকে চানস্তাঃ। ঐশ্বর্যাং তৎপ্রাপ্য, ঐশ্বর্যাং তৎপ্রাপ্য—সানন্দীভূতাঃ॥ শুদ্ধো বৃদ্ধো মৃক্তো নিত্যস্তং দেব—হর নিত্যস্তং দেব। অর্বাচীনং যৎতদ্, অর্বাচীনং যৎতদ্—সর্বাং হং ভাসি॥

'ওঁ হর হর হর মহাদেব। 👍

ভূতেশ স্তব্যেতং সায়ং যোহধীতে—হর সায়ং যোহধীতে
ধর্মার্থং শুভকামং, ধর্মার্থং শুভকামং—কৈবল্যং ভদ্ধতে॥
ভক্তিশ্রদানিষ্ঠো বাহাস্তরপুতো—হর বাহাস্তরপুতো।
দেবাদীনামিষ্ঠং দেবাদীনামিষ্ঠং—সন্বিৎগিরিগীতম্॥
ওঁ হর হর হর মহাদেব। ৬।

কপূরিগোরং করুণাবতারং সংসারসারং ভুজগেন্দ্রহারং। সদা বসন্তঃ হৃদয়ারবিন্দে ভবং ভবানীসহিতং নমামি॥ অসিতগিরিসমং স্থাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং। স্থরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমূববী॥ লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং। তদপি তব গুণানাং ঈশ পারং ন যাতি॥ সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্ষ, শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুনম্। উজ্জয়িন্সাং মহাকালং ওঁকারে চামলেশ্বরম্॥ পরল্যাং বৈছানাথঞ্চ ডাকিন্সাং ভীমশঙ্করং। বারাণস্থাং তু বিশ্বেশং ত্রাম্বকং গৌতমীতটে ॥ সেতুবন্ধে তু রামেশং নাগেশং দারুকাননে। হিমালয়ে তু কেদারং ঘৃষ্ণেশঞ্চ শিবালয়ে॥ এতানি জ্যোতির্ল্লিঙ্গানি সায়ং প্রাতঃ পঠেররঃ। সপ্তজন্মকৃতং পাপং স্মরণেন বিনশ্যতি॥ বন্দে দেবমুমাপতিং স্থরগুরুং বন্দে জগৎকারণম্। বন্দে পরগভূষণং মৃগধরং বন্দে পশ্নাং পতিম্॥

वर्ण पृर्वामभाकविक्रनयनः वर्ण यूक्मि यम्। বন্দে ভক্তজনা শ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করম্॥ মহাদেব শিব শঙ্কর শস্তে। উমাকান্ত হর ত্রিপুরারে। মৃত্যুপ্তায় বৃষভধ্বজ শৃলিন্ গঙ্গাধর মৃড় মদনারে॥ শিব হর শঙ্কর গোরীশম্ বন্দে গঙ্গাধরমীশম্। রুদ্রং পশুপতিমীশানং কলিহর কাশীপুরীনাথম্॥ শাস্তাকারং ভুজগশয়নং পদ্মনাভং স্থরেশম্। বিশ্বাধারং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাক্সম্॥ लक्षीकास्टः कमलनयनः याशि जिथ्यानशम् । বন্দে বিষ্ণুং ভবভয়হরং সর্বলোকৈকনাথম্॥ আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরম্। সর্ব্বদেবনমস্কারঃ কেশবং প্রতি গচ্ছতি॥ কেশব ক্লেশনাশায় ছঃখনাশায় মাধবঃ। হরিহরশ্চ পাপনাশায় গোবিন্দো মুক্তিদায়ক:॥ মন্ত্রঃ সত্যং পূজা সত্যং সত্যং দেবে। নিরঞ্জনঃ। গুরোর্বাক্যং সদা সত্যং সত্যমেব পরং পদম্॥ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দৰ্শিতং যেন তক্ষৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।। পিতৃমাতৃস্থলক্ষুবিভাতীর্থানি দেবতা। ন তুল্যং গুরুণা শীন্তং স্পর্শয়েৎ পরমং পদম্॥ গুরুত্র হা। গুরিবিষ্ণু গুরুদে বে। মহেশ্বরঃ। গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তখ্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

ধ্যানমূলং গুরোম্ র্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোর্পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কুপা॥
ব্রন্ধানন্দং পরমস্থাদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দক্ষাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্তাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বদা সাক্ষীভূতং
ভাবাতীতং বিগুণরহিতং সদগুরুং তং নমামি॥
ব্রেম্ব মাতা চ পিতা ব্রমেব
হুমেব বিদ্যান্ত্রিগুং হুমেব।

হমেব বন্ধুশ্চ সথা হমেব।
হমেব বিল্পা জবিণং হমেব।
হমেব সর্বাং মম দেবদেব॥
ও পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্থ পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ।

স্তোত্র পাঠান্তে সামীজী বলিতে লাগিলেন,—"ব্যবহারতঃ সকলই আছে—এই ভাবে কর্ম্ম কর; কিন্তু অন্তরে স্থির রাখ যে, উহার কিছুর সহিতই তোমার সম্পর্ক নাই। ইহাকেই রাজযোগ বলে। হে পুজ্র! সংসারের কোন বস্তুতেই আনন্দ নাই। অন্তর্ম্থ পুরুষেব আনন্দাংশ নিয়াই বিষয়সকল আনন্দময় বলিয়া বোধ হয়। আনন্দ কে দেয়, ইহা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই আনন্দের প্রস্তুত কারণ বুঝিতে পারিবে।" অন্ত রাত্রি অধিক হওয়ায় স্বামীজী সকলকে বিদায় দিলেন।

## স্থান—কলিকাতা, গঙ্গাতীরস্থ জগনাথ ঘাট। সময় ১৩০৯ সনের ১১ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশী।

-------

এই দিন প্রাতে কবিরাজ গোবিন্দ ও চন্দ্র গাটে বামীজীর সহিত সাক্ষাং করিলে তিনি উভয়কে হারিসন রোডের বাটীতে নিয়া আসিলেন ও উপবেশনান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,—(গোবিন্দবাবুর প্রতি) "মহাশয়ের কোথা থাকা হয় ? কি করা হয় ?"

গোবিন্দ—আঁনি কলিকাতাতেই চিকিৎসা ব্যবসায় করি।
স্বামীজী—অহা ভব্দ! অহো সৌভাগ্য। আপনি
চিকিৎসক—ভব-রোগের ঔষধ কি বলিতে পারেন ?

গোবিন্দ—সে শাস্ত্রে অনভ্যস্ত। তবে শুনিয়াছি, বিষয়-বৈরাগ্য ও ভগবন্তক্তি দারা ঐ রোগের নিবারণ হয়।

স্বামীজী—এগুলি হওয়ার আগে, এই দশটি ত্যাগ করা উচিত ও এই চারিটা পালন করা উচিত। ত্যাগের বিষয় এইগুলি:—মৎস্তা, মাংস, মতা, বাজী রাখিয়া খেলা, পরনিন্দা, গালি, শপথ, পরনারী, ঈর্ঘা, দ্বেষ। এই চারিটা পাননীয় বিষয়:—নিজ উপার্জনের দশমাংশ দান, সাধু-সঙ্গ, প্রাতে ও সন্ধ্যায় অস্ততঃ এক ঘণ্টাহিসাবে উপাসনা, ভগবদ্গীতা পাঠ, অস্ততঃপক্ষে দৈনিক একটি করিয়া শ্লোক মুখন্থ করা।

গোবিন্দ—অর্থোপার্জ্জনের জন্ম ব্যবসায় করিতে গেলে
সময়ে অসময়ে লোক আসিবেও রোগীর বাটীতে যাইতে
হইবে। স্থতরাং প্রাতেও সন্ধ্যায় ছুই ঘণ্টা উপাসনায় কি
করিয়া ব্যয় করি ?

স্বামীজী—বেশ! বেশ! অর্থ বড় না ধর্ম বড় ? গোবিন্দ—ধর্ম বড়।

সামীজী—শাস্ত্র ধর্মের জন্ম দৈনিক কত অংশ ব্যয় করিতে বলিয়াছেন ?

গোবিন্দ-চতুর্থাংশ।

সামীজী —ছয় ঘণ্টার স্থলে আমি সাধু সঙ্গ ও উপাসনাতে
মাত্র তিন ঘণ্টা বায় করিতে বলিলান—ধর্ম বড়, অথচ সে
জন্মই কম সময় নির্দেশ করিলাম। তথাপি অহো সংসারী
লোক! তোমাদের সংসারবাসনার তৃপ্তি হইতেছে না।
য়া হ'ক রোগীর সেবাতে যে দিন সময় কম পড়িয়া য়ায়, সে
পিন না হয় বাদ গেল; অন্য দিন যেন ঠিক মত চলে।

অতঃপর বেলা অধিক হওয়ায় সকলে চলিয়া গেলেন।
সদ্ধ্যার পূর্ব্বে অনেক ভক্ত হারিসন রোডের বাটীতে স্বামীজীর
নিকট সমবেত হইলেন। তন্মধ্যে উপাধি-ধারী ছাত্রদের
প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেন :—''য়েমন
তোমাদের এন্ট্রেন্স, এফ-এ, বি-এ, এম-এ, আছে আমাদেরও
তেমনি পহিলা, দোস্রা, তিসরা এইরপ অনেক পরীক্ষা আছে।
পহিলা পরীক্ষা এই কয় বিষয়ে—বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম,

তপঃ, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান। উহাতে পাশ হইলে প্রথম পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া যায়। পরে পরে আরও পরীক্ষা আছে। বিবেক অর্থ—সং ও অসং বিচার করিয়া অসং পদার্থ ত্যাগ পূর্ববিক সং পদার্থে শ্রীতি।

বৈরাগ্য অর্থ সামান্ত পদার্থ হইতে ইন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক প্যান্ত সকল বিষয় কাক-বিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করা।

শম-দম—অন্তর ও বহিরিন্সিয় নিগ্রহ ও জয়। তপঃ— চান্দ্রায়ণ, একাদশী ইত্যাদি দ্বারা শরীরকে কন্তসহিষ্ণু করা ও সত্য বাক্য কথন ইত্যাদি দ্বারা মনকে দৃঢ় করা।

তিতিক্ষা—দোষে উপেক্ষা। শ্রদ্ধা—গুরু ও বেদ-বাক্যে

সমাধান—সাবধানতার সহিত স্থিতি; যেমন কোন ঘোড়সওয়ার ঘোড়া দৌড়ানোর পূর্বের ঠিক হইয়া বসে যেন পড়িয়া
না যায়, সে রকম পারমার্থিক পথে বিতীয় অবস্থায় প্রবেশের
পূর্বের্ব সমাহিত হইয়া অবস্থান। (গোবিন্দকে লক্ষ্য করিয়া)
প্রত্যহ ভোরে নিজ্ঞান্তে বিষয়-কার্য্যারন্তের পূর্বের্ব নিজ্ঞার
সময়ের আনন্দ শ্মরণ ও ধ্যান করতঃ ইন্দ্রিয়গণকে তদবস্থায়
আনয়ন করিতে চেষ্টা করা উচিত এবং সন্ধ্যার সময় সমস্ত
কার্য্যের অস্তে চাই রাত্রি ৭৮৯টা যে সময়েই হউক
ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় হইতে উঠাইয়া আনিয়া পরীক্ষা করা
কর্ত্ত্র্য যে, কোন্ ইন্দ্রিয় সায়াদিন কি কি সদসংকার্য্যে

ভগবানের নিকট মাপ চাওয়া ও ভবিষ্যতে তাহা না করার সংকল্প করা।"

উপস্থিত ভক্তগণের মধ্য হইতে কৈলাসবাবু চলিয়া গোলেন। স্বামীজী চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,— "অর্থ-সম্পদ্ পর-কালে নিয়ে যেতে চাও কি ?"

চন্দ্র—কি করিয়া নিব ? আর নিয়াই বা কাজ কি ? ইচ্ছাও নাই।

সামীজী-কামনা থাকিলেই বিষয় দঙ্গে থাকে। সকাম কর্ম্মের ফল ভোগ অস্তে শেষ হয়। নিষ্কাম কর্মের ফল অন্তঃকরণের মল ধৌত করিয়া সত্য-প্রকাশের সহায়তা করে। কেহ মুখে বড়ই নিষ্কান ভাব দেখায়, কিন্তু অন্তরে বাসনাব পুঁজি ভরা। একটি গল্প মনে পড়িল :—একটা চাকরাণী ও পুত্রসহ একটি ভদ্র মহিলা দেবস্থানে মেলা উপলক্ষে মানস দিতে যাইভেছিলেন। ছেলেটি দাসীর কোলে ছিল। 'পথে জনৈক সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন,—''এই ছেলিটি কার ?'' মতো উত্তর কবিলেন ঃ—''ছেলে ঠাকুরের।'' সাধু চাকরাণীকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল—"ছেলে কর্ত্তার।" ঘটনা-ক্রমে লোকের চাপে ছেলে মরিয়া গেলে, মাতা কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন,—''হায়রে আমার বাপ্ধনবে! কোথ।য় গেলিরে!" সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কাঁদ কেন ?" মা विन्तिन,—''शाभात (ছलिं भित्राष्ट्र।'' চাকরাণীকে কাঁদিতে দেখিয়। সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কাঁদ

কেন?" দাসী উত্তর করিল,—"কর্ত্তা যে মারিবেন।" এখন দেখ, কে সকাম ও কে নিষ্কাম। মুখে নিষ্কাম হইলে কি হয়? অস্তর যে তোর এখনও সকাম।

তৎপর বজিনারায়ণ যাওয়ার কথা উঠিলে স্বামীজী বলিলেন,—মেলা অস্তে বিশেষতঃ হরিদ্বারের কুন্ত মেলা-শেষে বহু যাত্রীর সমাগম সময়ে পাহাড়ের পথ অনেক দিন খোলা রাখিলে অধিক লোক পাহাড়ে যায়। তাহাতে অন্নাভাবে লোক মারা যাওয়ার সন্তব। সেজক্য পাহাড়ে যাইতে হইলে আষাড়ের শেষে বা প্রাবণের প্রথমে কর্ত্ব্য।

চন্দ্র — হাচ্ছা; শুনা-উপদেশ সর্বদা কি প্রকারে স্মরণ থাকে ?

স্বামীজী—তা কি করে হবে ? উপযুক্ত বি,-এ, পাশ পুত্র মরিলেও ত তা সকল সময়ে মনে থাকে না। তবে "এক" মনে থাকিলে সকলই মনে থাকে।

বৈরাগ্যের প্রদক্ষ উঠাইতেই স্বামীজী রামতীর্থ-স্বামীর\*
কথা বলিতে লাগিলেনঃ—"গরিদারে বিল্পকেশ্বরের পার্শ্বে
পার্কতা স্রোতের নিকট কলেজের কতিপয় ছাত্র সহ প্রায়
চারি বংসর পূর্কের রামতীর্থ নানা বিষয়ে আলাপ করিতেছিলেন।
আমি তাঁগাকে প্রথম সেখানে দেখি। পূর্কেই তাঁগার
বৈরাগা ছিল। আমার সহিত কিছু আলাপের পরই গৃহ

<sup>\*</sup> রামতীর্থ স্বামী ঐ বংসর জাপানে গিয়াছিলেন, ও তথা হইতে তাঁহার আমেরিকা যাওয়ার কথা চলিতেছিল।

ত্যাগের সংকল্প প্রকাশ করেন। আমি তাঁহাকে অনেক নিষেধ করিলাম। পরে তাঁহার দৃঢ়তা দেখিয়া পরিবারস্থ সকল হইতে বিদায় নিতে বলিলাম। কলেজের বড় সাহেব তাঁহাকে ফিরাইতে অনেক যত্ন করেন ও প্রলোভন দেখান। রামতীর্থ উত্তর দেন--বহু টাকা জমা আছে, পরিবারের অর্থাভাব হবে না। তবে আর অর্থের দরকার কি ?'' সাহেব তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য দেখিয়া বলিলেন,—''তুমি ধন্য! সাধু-পথ অবলম্বন করিতেছ। আমি ভোমাকে প্রলুব্ধ করিব না। ঈশ্বর ভোমার কামনা পূর্ণ করুন।" রামভার্থের ন্ত্রী পুত্রদ্বয় তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিল না। আমি বধুকে বুঝাইয়া বলিলাম,—''ভোমার স্বামী অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। তুমি সঙ্গে থাকিলে কণ্ট পাইবে।" তবুও সাধ্বী স্ত্রীর স্থায় তাহাকে দৃঢ়-সঙ্কল্লা দেখিয়া রামতীর্থকে বলিলাম,—''ইহারা তোমার সঙ্গে থাকে থাকুক। কিন্তু 'সাবধান, ইহাদের সঙ্গে ভোমার সকল সম্বন্ধ ত্যাগ কর। রামতীর্থ হিমালয়ের একস্থানে বাস করিয়া তপস্থা আরম্ভ করিলেন। তিনি ক্রমশঃ শরীর রক্ষার সকল চেষ্টা ত্যাগ করিতে লাগিলেন। আহার সংগ্রহের চেষ্টাও ছাড়িয়া দিলেন। পুত্র ও স্ত্রী কোন দিন খাভ পাইল, কোন দিন বা উপবাস রহিল। শীত আরম্ভ হইলে স্ত্রী-পুত্রের অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। শীতের প্রকোপে ও অনাহারে ছোট পুজের ব্যারাম হইলে ন্ত্রী উহাকে নিয়া দেশে ফিরিল!

বড় পুত্র পিতার সেবা ও পড়ার জন্ম তাঁহার নিকটেই রহিল। পরে পড়ার ব্যাঘাত দেখিয়া সেও চলিয়া আসিল। দেখ বৈরাগ্য ফুটিয়া উঠিলে এইরূপই হয়।

এইরপ কথোপকথনের পর সন্ধ্যা হইলে আলো জলিল ও কোঠার পশ্চিম দরজা বন্ধ করা হইল। তাহাতে বাহিরের রাস্তার কোলাহল আর শুনা গেল না। ইহাতে স্বামীজী বলিলেন,—''দেখ, বাহিরের দরজা বন্ধ করিলাম আর কত গোলমাল কমিয়া গেল। তেম্নি ভিতরের কবাটও বন্ধ করিলে কত গোলমাল কমিয়া যায়।''

অতঃপর ৺কামাখ্যাতীর্থে যাওয়ার রেল্ হইয়াছে শুনিয়া বলিলেন,—"এখন ত চক্ষু গিয়াছে! চক্ষু ভাল হইলে যাব।" স্বামীজী—সমাধিতে।

রাত্রি হওয়ায় মারতি পাঠ করা হইল এবং তৎপর সকলে বিদায় হইলেন।

# ১৩০৯, ১৩ই অগ্রহায়ণ, শনিবার

#### **--**0\*0-

মৃথোপাধ্যায় ২১১।১নং হারিসন রোডে স্বামীজী-দর্শনে আসিলেন। চন্দ্রও তথায় ছিলেন। তিনি "বিচার নালা" পড়িতেছিলেন। অত্যের সঙ্গে স্বামীজীর কথা শুনিয়া উন্মনম্ব হওয়ায় স্বামীজী চন্দ্রকে বলিলেন,—"এখন পড়া বন্ধ কর। রাত্রিশেষে নিজা ও স্ত্রীসংসর্গ ত্যাগ করতঃ অধ্যয়ন কর্ত্বরা। কিন্তু অপরাক্তে সন্ধ্যা পর্যান্ত এই তিনটীই ত্যাগ করা উচিত।"

ইহার পর "সক্ষার" বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়া কহিলেন,—"সক্ষা তিন প্রকার; তারা উদিত থাকিতে থাকিতে
সূর্য্য উদয়ের পূর্বর পর্যান্ত উত্তম সক্ষাকাল, তৎপরে তুই ঘণ্টা
মধ্যম সন্ধাকাল, তৎপরে যখনই করা হয় তাহা কনিষ্ঠ সন্ধাকাল। তদ্রুপ সূর্যান্তের সময় হইতে তারা দর্শন পর্যান্ত উত্তম
সন্ধ্যাকাল, তৎপরে ছুই ঘণ্টা মধ্যম সন্ধাকাল; তৎপর যখনই
করা হয় কনিষ্ঠ সন্ধ্যাকাল।"

ই হার পরেই সন্ধ্যা আরতি ও গান হইল।

## স্থান—কলিকাতা, ২১১নং হারিসন রোড। সময়—১৩০৯ সনের ১৪ই অগ্রহায়ণ, রবিবার অপরাহ্ন।

#### -----

প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় অত্তও আসিলেন।
অত তাঁহার সহিতই কথাবার্ত্য হইতে লাগিল। আগে প্রাণগোপাল বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, পূর্বে দিনের
আলাপের বিষয়সমূহ মনে আছে কিনা। তৎপর প্রাণগোপাল
বাবু বলিলেন,—"সদ্গুরুর কুপায় মনের স্থিরতা হয়।"

স্বামীজী — সদ্গুরু কি করেন ?

প্রাণ-পথের উপদেশ দিবেন।

স্বামীজী—পথের বিষয় ত শাস্ত্র ও আচারি-সম্প্রদায় সমূহ হইতেই বিস্তারিত জানা যায়; তবে সদ্গুরু কি করিবেন ?

প্রাণ—গুরু পথের বিষয়ই বুঝাইয়া দেন ও প্রত্যক্ষ করান। কিন্তু তাহা ধারণা করা কঠিন।

স্বামীজ্ঞা—কেন ?

প্রাণ—মন যে চঞ্চল।

স্বামীজী—মন কি ? তাহার সহিত তোমার সম্পর্ক কি ? প্রাণ—মন ত কর্ত্তা হইয়াছে।

স্বামীজী—বাবা হইয়াছে, বেশ ত। বাবার নামে ছেলের নালিশ কি ? প্রাণ—প্রকৃত বাবা নহে, ভবে চাকর যেমন স্থবিধা পাইয়া মনিবের উপর কর্তৃত্ব করে, তেমন ভাবের কর্ত্তা; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মন চাকর।

স্বামীজী-ইহা ঠিক নহে। সম্পর্ক একটি স্থির করা উচিত। দেখ, মন্, মন্, সকলেই বলে কিন্তু মন্ত নাই, তাহার অস্তিত কোথায় ? শুনা কথামাত্র, যেমন "জুজু" ( ভূত )। জুজু নামে কিছুই নাই; কিন্তু মাতার 'জুজু" এই বাক্যে পুত্রের হাদয়ে গিয়া "জুজু ভয়" উৎপন্ন করে এবং এই ভাষে ছেলে আড়ষ্ট হয় ও কাঁদে। এই প্রকার শুধু শুনা কথায় ধারণা হইয়া অবস্তুও বস্তু হইয়া পড়ে; মনও তদ্রেপ অবস্তা। আচ্ছা, "হাত" এই নামবাচক একটি রূপ মাছে ও তাহার ক্রিয়াকারিত্বও আছে। 'পা'' এই নামের রূপ ও ক্রিয়াকারিত্ব আছে: ়বল ত 'প্রাণগোপাল'' এই নামের রূপ ও ক্রিয়াকারিত্ব কি ? হাত, পা ইত্যাদি পৃথক করিলে 'প্রাণ-গোপাল" ইহার রূপ ও ক্রিয়াকারিত্ব কি থাকে? কেবল শুনিয়া শুনিয়া ধারণ। হইয়াছে যে, ''আমি প্রাণগোল''। এমন ধারণা হইয়াছে যে, কোনও মতে নড়া চড়া হয় না। বিশ্বাস হয় না যে আমি প্রাণগোপাল নহি। তদ্রপ আর কোন্বাক্যে বিশ্বাস আছে? তেমন পাকা ধারণা আর কি আছে ? 'মন''ও তজ্ঞপ শুনা কথায় ধারণা দারা দৃঢ় श्रेशाष्ट्र !

প্রাণ—যেমন বাল্যকালে, আর সিদ্ধির পরে উপদিষ্ট বিষয় চিত্তে ধার্য্য হয় মধ্যেব অবস্থায় তেমন হয় না। মধ্যেব অবস্থায় লোকমাত্রই উপদিষ্ট বিষয় বিচারপূর্বক গ্রহণ করে। সেই জন্মই গোলমাল, এই চঞ্চলত।—সংশ্যভাব—কিসে দূর হয় ?

স্বামীজী—তুমি কি চাও আগে দেখ। ছেলে বেলা খুব বিরাগী ছিলে, কিছু চাইতে না, কেবল একটু স্থপ্যমাত্র; তাও যে সে লোক দিলেই হইত! পরে পড়াই লক্ষ্য হইল, তাহাতেই আনন্দ, এই ধারণা। পরে তাহাও অর্থ প্রাপ্তি উদ্দেশ্যে ফিরিল; তখন লক্ষ্য হইল অর্থ। এমন কষ্টের উপাৰ্জিত অর্থও পরে বিবাহাদিতে ব্যয় কবিল। তখন মুখের বিষয় স্ত্রী। তাহাও পুত্রের জন্ম; তখন পুলাদিতে আনন্দ হইল। একদিন এই অর্থ, স্থা, পুত্র, গৃহ সমস্ত অগ্নিদগ্ধ হইতে লাগিল। নিজে বাহিরে দাড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিলা অগ্নিতে পডিলা না! তখন ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেছ ও ছুটাছুটি করিতেছ। কি জন্ম গ অর্থের জন্ম । স্ত্রীর জন্ম । না। পুত্রের জন্ম ? না। নিজের জন্ম ; পাছে নিজের শরীরও পোড়া যায়। দেখ, বাল্যকালেব অহৈতুক আনন্দ কোথায় হইতে কোথায় গেল ও শেষে কোথায় দাড়াইল। দেখ আনন্দের লক্ষ্য মূলতঃ কে, নিজের পরম প্রিয় কে গ

প্রাণ—অহঙ্কারের আবরণেই লক্ষ্য অস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

স্বামাজী—অহঙ্কার **হুই** প্রকার, বিষয়ীর ও ভক্তের। প্রাণ—অহঙ্কার সম্পূর্ণ না গেলে হবে কি ?

স্বানীজী—না, অহস্কার একেবারে যাবে না, যাওয়া উচিতও নহে। একেবারে গেলে ত জড়ই হবে; অহস্কার থাকা চাই।

প্রাণ—আমার প্রশ্নের উত্তর পাই নাই।—মনের চঞ্চলতা কিসে দূর হয়।

স্বামীজী—পরমার্থ রসের আসাদ পাইলে হয়। দেখ ঘোড়ার লাদের পিপড়া একদিন মিশ্রির রসের পিপড়াকে নিমন্ত্রণ করিল। মিশ্রির পিপড়া তথায় গেলে ঘোড়ার লাদরপ থাত আসাদ করিয়া দেখা দূরে থাকুক, গদ্ধেই অস্থির। কিন্তু পাছে নিমন্ত্রণ-কর্ত্রার মনে কন্ত হয়, এইজন্ত "বেশ, বেশ" বলিয়া থাওয়ার ভান করিল। পরে চলিয়া আসিবার সময় তাহাকে পাল্টা নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। ঘোড়ার লাদের পিপড়া পরদিন আসিলে, নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা তাহাকে মিশ্রির পর্ব্বত থাইতে দিলেন। কিন্তু অতিথি তাহাতে কামড় দিয়া কিছু স্বাদ না পাইয়া বলিল "বন্ধু, তুমি ইহার যেমন গুণ বর্ণনা করিয়াছ—ইহা সাক্ষাৎ অমৃত, মৃর্ত্তিমান মধুর রস—কই, আমিত তেমন কিছু বুঝিতেছি না।" তথন মিশ্রের পিপড়া বুঝিল যে নিত্য লাদের রস খাইতে

খাইতে ইহার দাতে, জিহ্বায়, মুখে কেবল এই রস শুকাইয়া আছে, সেজগুই এই রস আস্বাদ করিতে পারিতেছে না। ইহা বুঝিয়া অতিথিকে জল দিয়া মুখ ভাল করিয়া ধুইয়া পুনরায় মিশ্রি খাইতে বলিল। অতিথি তদ্ধপ করিয়া মিশ্রি আস্বাদ করিতেই মধুর রস অন্তভব করিয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল "অহা! আমি এতদিন কি কদহা বিষয় নিয়াই ছিলাম ? এ যে প্রকৃতই মূর্জিমান্ মধুর রস"। তদ্ধপ হে পুক্র! অর্থ, স্ত্রী, পুক্র ইত্যাদি বিষয়াকাজ্ফারপ লাদের রস মনে থাকিতে সচ্চিদানন্দরপ আনন্দপূর্ণ রস কি প্রকারে আস্বাদ করিবে ?

প্রাণ—সেই জন্মইত সদ্গুরু আগে বিষয়-রস ধোয়াইয়া ফেলিতে ব্যবস্থা দেন, তিনি না ধোয়াইলে কে ধোয়াইবে ?

সামীজী—আমি যে দশটি বিষয় ত্যাগ করিতে এবং চারিটা বিষয় করিতে বলিয়াছি, তাহাই এই বিষয়রসাকাজ্ফা ধোয়াইবে। সদ্গুরুর আশ্রয় নিতে চাহিলে তাহার উপদেশ পালনের জন্ম কটিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হও।

সামীজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন:—বাবা তিনটী বিষয়ে বড় আশা করিয়া পুত্রের জন্ম টাকা খরচ করিয়াছেন। প্রথমটা বিভাভ্যাসে—তাহার ফল-স্বরূপ এখন বৃদ্ধকালে পিতাকে অর্থের দারা সাহায্য করিতেছে। দিতীয়টী বিবাহেতে—তাহার ফলে পৌত্র পাইয়াছে, নাতি ছাতি ধরিবে, পিগু লোপের আশক্ষা দূর হইয়াছে। তুইটী ঋণ এইরপে আংশিক পরিশোধ করিয়াছ। তৃতীয়টী উপনয়ন—
দীক্ষা। তাহার ফল কি দিয়াছ ? তজ্জ্যু ঋণী রহিলা।
প্রথমটীর উদ্দেশ্য তামসিক, দ্বিতীয়টীর উদ্দেশ্য রাজসিক,
তৃতীয়টীর উদ্দেশ্য সাত্ত্বিক; এই শেষ ঋণ শোধ কর। সন্ধ্যা
হইলে আরতি ও গান হইল।

#### স্থান—২১১নং হারিসন রোজ, কলিকাতা সময়—১০০৯ ১৬ই অগ্রহায়ণ, মন্দলবার অপরাহ্ন।

-----

স্বামীজার জনৈক ভক্ত সঙ্গে একজন নৃতন বাঙ্গালী যুবক আসিলেন। ইহার নয়টী ভাষায় অভিজ্ঞতা আছে। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিতেছেন,—পূর্কোক্ত দশটী বিষয় ত্যাগ কর ও চারিটী কার্য্য নিয়ত কর।

যুবক—দানবিষয়ে যে আয়ের দশমাংশ দান করিতে বলিলেন, যদি কাহারও আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হয় সে কি করিবে ?

স্বামীজী—দশমাংশ দান অবশ্য কর্ত্তব্য; চায় কুলায়, চায়
না কুলায়। দেখ, গৃহস্থাশ্রমে লোক উন্তুন্, ঢেকী, কুলা,
ঝাঁটা, জাঁতা এই পাঁচটি নিত্য ব্যবহার না করিয়া পারে না।
ইহাতে প্রত্যহ বহু জীব নষ্ট হয়; তাহাতে যে পাপ হয় তাহা
ঐ আশ্রমের কর্তারই হয়। কর্ত্তা যদি সকলের ভরণ
পোষণেই সমস্ত অর্থ ব্যয় করিল—বেশ অসময়ে তাহার
পরিবারের সকলে কি সেই পাপের ফল ভোগ করিবে?
নিজের জন্মও কিছু করা চাই। আর দেখ, এত সত্ত্বেও খোদ
সম্রাটেরও শুনি বহু কোটী টাকা কর্জ্ক আছে। তাঁহার কত
আয়, তুমিত ছার! অপর দিকে দেখ, তোমার এই

আয়েও কুলায় না, কিন্তু ৭ টাকা বেভনের যে দ্বারোয়ান, পুজ্র-পরিবার ও নিব্নে এই সংসার এই বেভনে কোন মতে চালাইতেছে। সুভরাং কুলাইলে দান করিব, এই আশায় থাকাই রথা; আবার—দানের পরিমাণের কমবেশী দ্বারাই ফলের কম বেশী হয় না সে বিষয়ে একটি গল্প শুনঃ—

একদিন সুর্য্যগ্রহণের সময় এক ভীর্থে এক রাজা হাতী. ছুবর্ণমুদ্র। ও নানা মূল্যবান বস্তু দান করিতেছেন দেখিয়া, এক গরীব গৃহ-শৃত্য মুটীয়া নিজ অদৃষ্ট চিস্তা করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এক সাধু তাহা দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মুটিয়া বলিল-"মহাশয় কি বলিব, এই রাজা পূর্বজন্মে কত দান করিয়াছিলেন, তৎফলে এ জন্মে এত বিত্ত পাইয়াছেন: পুনঃ এই জন্মে এত দান করিতেছেন, তৎফলে আগামী জন্মে কত সম্পত্তির অধিকারী হইবেন! আমি নিতান্ত তুর্ভাগা, দান করিব কি অন্নই মিলে না।" সাধু ইহার অস্তারের ভাব বুঝিয়া বলিলেন—"তুমি স্নান ক'রে এস, আমি তোমার উপকার করিব।" মুটে স্নান করিয়া আসিলে সাধু বলিলেন— "তোমার সঙ্গে কি আছে ?" মুটে বলিল—"কি থাকিবে ? ছেঁড়া জুতা, মাথায় বোঝা নিবার ঝাঁকা, আর পরিবার ছে ড়া কাপড়।" সাধু বলিলেন—"খুব আছে; কৌপীনের একটু কাপড় ছিঁড়ে পর, বাকী কাপড়, জুতা এবং ঝাঁকা এখানে রাখ।" মুটে ভাহা করিলে সাধু বলিলেন—"এই ভোমার সার সম্বল যা আছে তা দান করিতে পারিবে ত ?" মুটে বলিল—"ইহা আবার কে নিবে ?" সাধু বলিলেন— "এই জিনিষ যাকে দেওয়ার দরকার, তাকে দেওয়ার জন্ম ঈশ্বর-উদ্দেশ্যে এস্থানে ইহা ভগবানকে অর্পণ কর, আর বনে গিয়ে ভিক্ষা করে খাও এবং ঈশ্বরের নাম জপ কর।" মুটে তাহাই করিল।

পরে ঈশ্বরের ইচ্ছায় একই সময়ে ঐ রাজা ও ঐ মুটের মৃত্যু হইলে, মুটেকে রত্ন-রথে দেবদূতগণ ও রাজ্ঞাকে কাঠের-রথে যমদূতগণ পরলোকে নিতে লাগিল; তাহাতে মুটে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল,—''অহো আশ্চর্য্য! লোকে বলে যে—

আন্ধেরা রাজ্, আন্ধেরা রাজা। সের্ ভর্ ভাজি, সের্ ভর্ খাজা॥

এই রাজ্যে ইহাই সত্য দেখিতেছি। নতুবা যে রাজা এমন পুণ্য-ক্ষণে পুণ্য-স্থলে এত দান করিল, তাহার এই ফল; আর আমি কিছুই দিলাম না তবু এই ফল ?" উভয়ে যম রাজার বাটীতে গেলে যমরাজা মুটেকে দেখিয়াই আসন ত্যাগ করিয়া কর-যোড়ে তাহাকে বলিলেন—''আস্থন, আস্থন, আপনার জন্মই এই সমস্ত; এই সিংহাসনে বস্থন।" মুটে একেবারে অবাক্। যমরাজা তাহার ভাব বুঝিয়া রাজাকে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—''তোমার কয়টি হাতী ছিল ?"

<sup>\*</sup> পরলোকে অন্ধকারের রাজ্য স্থতরাং ইহার রাজাও বোধ হয় অন্ধ হইবেন। কারণ দেখিতেছি এদেশে এক সের খাজা, এক সের ভাজি—চিড়াদি সমান দামে বিকায়।

উত্তর—"এক শতটা।" প্রশ্ন—"কয়টা দান করিয়াছ ?"
উত্তর—"একটা।" প্রশ্ন—"মুক্তা-মালা কত ছিল ?" উত্তর
"অসংখ্য।" প্রশ্ন—"কয়টা দিয়াছ" উত্তর—"একটা।"
প্রশ্ন—"কয়টা স্ত্রী ছিল ?" উত্তর—"শতাধিক।" প্রশ্ন—
"প্রত্যেক স্ত্রীর ঋতু রক্ষা করিয়াছ ?" উত্তর—"না।" প্রশ্ন—
"এই দান কেন করিয়াছ ?" উত্তর—"য়র্গপ্রাপ্তির জন্য।"
প্রশ্ন—"তোমার রাজ-কোষে কেন এত অর্থ জমা করিয়াছ ?
এত স্ত্রী কেন রাখিয়াছ, এত পশু কেন আবদ্ধ করিয়াছ ?"
উত্তর—"ভোগের জন্য।" যমরাজ তখন বলিলেন,—"দানের ফল যাহা হয় পরে ভোগ করিবা, আগে নিজ ভোগের জন্য পশু, নারী, প্রজা ইহাদিগকে কষ্ট দেওয়াতে নরক ভোগ কর।"

পরে যমরাজ মুটেকে বলিলেন,—'বাবা, আপনার দানের জিনিষ আপনি কি প্রকারে পাইয়াছেন ?' মুটে বলিল,— চাকুরী করিয়া।" প্রশ্ন—'আপনার পূঁজি কি ছিল ?' উত্তর—'কিছুই না. খাওয়ারও ছিল না।'' প্রশ্ন—'দানের পরে আপনার কি ছিল ?" উত্তর—"কিছুই না, সর্বষ্ঠ দিয়াছিলাম।' প্রশ্ন—'কাহাকে এই দান করিয়াছেন ?" উত্তর—'কিখর উদ্দেশ্যে।' প্রশ্ন—'কি ফল আকাজ্ফা করিয়াছিলেন ?" উত্তর—'বাহার দরকার সে যেন পায়।"

যমরাজা বলিলেন ''দেখ এই রাজা অসংখ্য প্রজাপীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল ও তাহা পরকালে নিজ স্থুখ-উদ্দেশ্যে দান করিয়াছিল। নিজ স্বার্থের জন্ম অশাস্ত্রীয় ভাবে বহু বিবাহ ও বহু পশু আবদ্ধ করিয়াছিল, দানের সময় তাহার সহস্রাংশও দান করে নাই; যাহা করিয়াছিল তাহাও পরকালে নিজ স্থুখ-লাভের আশায় দিয়াছিল। সে চোর পাপী; তাহার এই ফল হবে না, কি হবে? আর আপনি পরিশ্রমের বদলে যাহা পাইতেন, তাহা হইতে আপনার কিছুই বাঁচিত না; আপনি কোন লাভের আশায় দান করেন নাই, নিদ্ধামভাবে বিরাগ স্থাদয়ে আপনার যথাসর্বস্থ দান করিয়াছেন। তাহার ফলে আপনার যথোপযুক্ত পূজা করিয়াছি। এখন সন্দেহ গেল ত গু"

যুবক—পূর্বে আমার বেশ ধ্যান হইত, এখন তেমন হয় না।

স্বামীজী—চিন্তা করিয়। বল দেখি, ভোমার কি কোন অনর্থ ঘটিয়াছে ?

যুবক —প্রথমা স্ত্রীবিয়োগই একমাত্র অনর্থ দেখিতেছি।

স্বামীজী—ঠিক, সেই কারণেই মন স্থির হয় না। একদিন যে উদ্বেগে মন চমকাইয়াছে পরে সেই উদ্বেগের ঘটনা স্মরণ মাত্রই মন বিচলিত হয়। যেমন কোন পথে চলিতে চলিতে অশ্ব চম্কাইলে, পুনঃ সেই স্থানে যখনই আসে তখনই চম্কায়; তক্রপ। এইরূপ চঞ্চল হওয়ার সময় বিচার-বৈরাগ্যরূপ তৃই হাতে মনকে দূঢ়রূপে ধরিয়া দেখাইতে হইবে, এই উদ্বেগের কারণ মিথ্যা, এই সংসারে কোন বস্তুকে আমার বলিয়া ধারণা করার কারণ ভ্রম। এই প্রকার ধীরে

ধীরে কিছুকাল মনকে ঐ উদ্বেগের কারণটা পরীক্ষা করিয়া দেখাইলে, মনের চঞ্চলতা পূর হবে। চক্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—এই সকল মনে থাকিবে ত ?

চক্র—থাক্তেও পারে। আচ্ছা, ধ্যান কি প্রকারে সর্কাঙ্গস্থনর হয় ?

স্বামীজী—চিত্ত-ক্ষেত্রকে বিস্তৃত নির্জন ময়দান কল্পনা করিয়া তথায় ইপ্টের স্থুন্দর মন্দির কল্পনা কর। তাহার মধ্যে স্থান্দর সিংহাসনে ইষ্ট মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাঁহার চরণ হইতে ক্রেমশঃ উপরের দিকে তদ্রপ ধ্যান কর। ক্রেমে পুনরায় নীচের দিকে ধ্যান করিতে করিতে আসিয়া পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীতে চিত্ত স্থির কর। সন্ধ্যা হইলে আরতি অস্তে সকলেই চলিয়া গেলেন।

## ১০০৯, ১৭ই অগ্রহায়ণ, বুধবার অপরাহু স্থান—হ্যারিসন রোড।

----o 0 0 ----

বহু ভক্ত উপবিষ্ট। ত্রিলকে লক্ষ্য করিয়া হুগলীর কপিলাশ্রম হইতে প্রকাশিত "সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্ব" নামক গ্রন্থ নিয়া যাইতে বলিলেন। ডাক্তার যোগেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ—

গুরুর উপদেশে দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত এই উভয়ই থাকে কিন্তু সিদ্ধান্তের বিষয়ই মনে রাখা দরকার। যেমন ধাত্মের খোসা ছাড়াইতে উত্থলের দরকার, কিন্তু প্রয়োজন চাউল। এইটী দৃষ্টান্ত ; কিন্তু ইহা হইতে সিদ্ধান্ত কি ? নিজ্ঞ মোহ আবরণ দূর করিতে গুরুবাক্য। নিজ্মবুদ্ধি উত্থল, কুলা স্বরূপ। গুরুর উপদেশে প্রাপ্ত বস্তু হইতে নিজ্ঞ বুদ্ধি দারা বিচার করিয়া দৃষ্টান্ত ত্যাগ করতঃ সিদ্ধান্ত অংশ গ্রহণ করিবে। অথবা শরীর তুষ, আ্থা চাউল; ইত্যাদি প্রকার।

নিত্য সদ্গ্রন্থ পাঠ ও বিচার দ্বারা চিত্তের মল দ্রীভূত হয়। গ্রন্থের বিষয় মুখন্থ থাকিলে অধিক উপকার; নতুবা প্রয়োজন সময় স্মরণ হবে না। বিষয়ের আকর্ষণ বড় প্রবল, বিষয়ের সঙ্গে থাকায় সঙ্গুদোষে আমিও এখন জামা ও কাপড় পরিতেছি। এই সঙ্গুদোষ হইতেই অধঃপতনের আশঙ্কা। অতএব সর্বাদা অন্তরে বিচার জাগ্রত রাখিবে। বাহিরের লোকিক ব্যবহার রক্ষা করিবে কিন্তু অন্তরে সর্বাদা বিচারও বৈরাগ্য থাকা চাই। দেখ, ভোমাদের নিয়া কত মমতায় বদ্ধ আছি, কিন্তু "বম্ভোলা"—হাওড়ায় গেলেই মন হইতে সব দূর হয়।

চন্দ্র—সব কথা সত্য হইলেও, এই কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। ইহা সত্য হইলে কি নিয়া থাকিব।

স্বামীজ্ঞী—না রে না, ইহা ঠিক। তবে কখনও কখনও কাহারও কাহারও বিষয় মনে পড়ে। যখন কেহ প্রাণের টানে টানিতে থাকে তখনই; অস্ত সময় নহে।

শরীরের কথা উঠিল। তাহাতে স্বামীজী বলিলেনঃ—শরীরকে যাহা সহান যায়, তাহাই হয়। দেখ সাহেবদের শরীর দৃঢ় ও শক্ত করিবার জন্ম কত যত্ব। এত যত্ন, যেন বোধ হয় নিয়মের একটু ব্যতিক্রম হইলে, তাহাদের শরীর নষ্ট হৈবে। কর্মাক্ষেত্রে পরিশ্রমে তাহারা যেন লোহার পুরুষ; বুড়া বয়সেও ব্যায়াম করে, শরীর সবল ও স্কুন্থ রাখে। শরীরে বল চাই, স্বাস্থ্য চাই। দেখ, একদিন আমার থুব জর হয়, সকলে বল্ল লেপ কম্বল গায়ে দেন; আমার ইচ্ছা জলে ডুব দিই। তাই লোকদিগকে ছল করিয়া অন্য ঘরে পাঠাইয়া পার্শ্বর্ত্তী খালের স্রোতে গিয়া ডুব দিতে থাকি। শরীর এত গরম যেন জল সেই গরমে ফুটিতেছে। পরে সেবকেরা তাহা দেখিয়া আমাকে উঠাইয়া আনিতে চেষ্টা

করে কিন্তু আমি ভূব দিয়া পলাইতে থাকি। একজন পরিচিত ডাক্তার ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিল। আমাকে ভূবাইতে ও লোকের জনতা দেখিয়া বৃত্তান্ত শুনিয়া আমাকে উঠিয়া আসিতে বলিল। আমি একটু পরে উঠিয়া আসিলে, ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিল জ্বর নাই। আর একদিন এক সাধু আমাকে বালিশ শিরে দিয়া শুইতে দেখিয়া কটাক্ষ করায়, একদিন তিনি ও আমি বাঁশের টুকরা শিরে দিয়া শুই। তাহাতে তাঁহার গলায় অত্যন্ত ব্যথা হইয়াছিল। কিন্তু আমার কিছুই হয় নাই।

দেখ, কণ্টে তিতিক্ষা চাই। ব্যস্ত হওয়ায় লাভ কি ?

ব্যস্ত হইলেই কি কন্ট যায় ? বিপরীত মনন দ্বারা তিতিক্ষা

শিক্ষা করিতে হয় যথা—শীত ভোগের সময় ঐ শীতামূভব

বিষয়ে মনোযোগ না দিয়া স্থির চিতে বিপরীত অমূভব

অর্থাৎ গরম কালে খুব গরম পড়িলে শরীরে যেমন বোধ হয়,

সেই ভাবের ধ্যান করিতে হয়; তাহাতেই শীতামূভব লাঘব

হয়।

এই সময়ে ময়মনসিংহনিবাসী এম-এ ফেল্ এক যুবক আদিলেন। তিনি কিছু ফল নিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন:—"এই সব কি জন্ম আনিয়াছ?"

যুবক—শুনেছি সাধুদের আশীর্কাদে সকলেরই ভক্তির উদয় হয়, সেই জন্ম আশীর্কাদ প্রার্থনা করিতেছি। স্বামীজ্ঞী—হাঁ ঠিক বলিয়াছ। কিন্তু সকল দেওয়া যায়, প্রকৃত আশীর্বাদ দেওয়া কঠিন। আশীর্বাদ দিতে হইলেই সঙ্গে সঙ্গে নিজ শক্তিও দিতে হয়। তাহা কি যাহাকে তাহাকে দেওয়া যায় ? সাধারণ ভিখারী এক মৃষ্টি চাউল পাইলেই সকল বিষয়েই আশীর্বাদ করে কিন্তু যাহারা বাক্যা-সিদ্ধ সাধু—তাঁহারা কথনও যাহাকে তাহাকে আশীর্বাদ করেন না। দয়া, প্রেম, প্রীতি ইত্যাদি অপরের প্রতি করা সহজ। কিন্তু আশার্বাদ করার পাত্রের বিবেচনা করা দরকার।

জনৈক পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। ইহা শাস্ত্র-সঙ্গত কি না তাঁহাকে জিজ্ঞাস। করিলেন। পণ্ডিত বলিলেন,—''আমি মূর্থ।"

স্বামীজী—আপনি "মুরক্ষ" । ইহার অর্থ মুখ যিনি রক্ষা করেন। অর্থাৎ যাহার বাকা সংযত। আপনি নিজেই নিজের স্তুতি করিলেন।

ইহাতে সকলেই হাসিয়া উঠিল। তৎপর সন্ধারে আরেতি অস্তে সকলেই চালয়া আসিল।

# ১৩০৯, ১৯শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার পূর্ব্বাহু।

-----------

অश्च रिक्नामवावृत भूरवित अभातरस्वत पिन। कानीघारि ঐ কার্য্যে স্বামীজী মহারাজের ভিক্ষা গ্রহণের কথা ছিল, তাই চন্দ্র ও অপর তুই এক জন ভক্ত সহ স্বামীজী মহারাজ কালীঘাট গেলেন। কিছু ডালি ও পুষ্প-মালা লইয়া আসিতে বলিয়া, তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের পূর্বদার দিয়া প্রবেশ-পূর্বক আনন্দপূর্ণ সহাস্তা বদনে মায়ের স্তব আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তথা হইতে নকুলেশ্বর তলায় শ্রীশ্রীনকুলেশ্বর শিব দর্শনে যাইতে দারস্থ সাধু অঘোরনাথকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীশ্রীনকুলেশ্বরের স্তব করিলেন। পরে কৈলাসবাবুর পুত্রের অন্ধ্রপ্রাশনে ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। আসিবার সময় পথে গাড়ীতে জনৈক ভক্ত পূজায় প্রাণী বলির প্রয়োজনীয়ত। বিষয় প্রশ্ন করিলেন। স্বামীজী বলিলেন,— যাহার যেমন প্রবৃত্তি সে তদমুসারে পূজার উপকরণ সংগ্রহ করে। এ বিষয়ে কখনও আমার মতামত জানিতে চেষ্টা করিও ন।। তোমরা ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া কর।

ক্রমে নানা কথায় ২১১ নং হারিসন রোড বাড়ীতে আসিয়া পঁছছিলেন। তথায় চন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,— "দেহেতে যে 'আমি' ভাব বদ্ধমূল আছে, ইহা দূর করিবার জন্ম কোন্ প্রণালীতে বিচার করিতে হয় ?" স্বামীজী

বলিলেন,—"পশ্চিম দরজা বন্ধ কর ত।" দরজা বন্ধ করা হইলে, বাহিরের গোলমাল অনেক কমিল: ভাহা দেখিয়া বলিলেন, "এখন আমার কথা বেশ শুনিতে পারিবে।" পরে বলিতে লাগিলেন, —শরীরে যে সকল কার্য্য হয়, ভাহাতে কোন্ কার্য্য কে করে তাহা আলোচনা কর; তাহার পর -বুঝিতে পারিবে "আমি" নামক পদার্থের কার্য্য কি। (১) কাম, (২) ক্রোধ, (৩) শোক, (৪) মোহ, (৫) ভয়— এই পাঁচটা ক্রিয়া শরীরস্থ পঞ্চীকৃত আকাশের ক্রিয়া: ইহার মধ্যে আবার শোকে আকাশের নিজ অংশেরই ক্রিয়া অধিক, কারণ আকাশ যেমন স্থির গম্ভীর, শোকের সময়ও চিত্ত তদ্রেপ স্থৈয় ও গান্তীয়া প্রধান হয়। কামে পঞ্চীকুত আকাশের বায়ু অংশের ক্রিয়াধিক্য, কারণ উভয়ই চাঞ্চল্যপ্রধান। ক্রোধে পঞ্চীকৃত আকাশেয় তেজ অংশের ক্রিয়া প্রধান, কারণ ক্রোধে তেজেরই আধিক্য অধিক। মোহেতে পঞ্চীকৃত আকাশের জলায়াংশের ক্রিয়া প্রধান, কারণ মোহেতে তরল হয় ও এই অবস্থায় নানা রসাস্বাদন হয়। ভয়েতে পঞ্চীকৃত আকাশের পার্থিব অংশের ক্রিয়া অধিক, কারণ উহাতে চিত্তকে জড়ভাবাপন্ন করে। এই প্রকার অন্যাস্থ ভূতেরও কোনটীর কোন ক্রিয়া তাহ। নির্ণীত আছে। কিস্ক এ সব প্রশ্ন এখন করিতেছ কেন ? এখনও ইহাতে অধিকারী -হও নাই। অন্ধিকারীকে উপদেশ দেওয়া নিম্মল। সন্ধ্য। হইল, আরতি অস্তে সকলেই চলিয়া গেল।

## ১৩১০, ২০শে কান্তিক, শুক্রবার। স্থান—হ্যারিসন রোডের বাড়ী।

----------

প্রাতে গঙ্গান্ধান অন্তে স্বামীজী বাসায় আসিলেন। তথায় চন্দ্র ও বাগ্চি মহাশয় উপবিষ্ট। বাগ্চিকে দেখিয়াই স্বামীজী বলিলেন,—"তুমি বাঘ জি হও, প্রকৃত বাঘ্জির লক্ষণ শুন্বে?

\* \* \* \*

বেদান্তদংষ্ট্রয়া দ্বৈতং পরম্ ভক্ষয়তি 'ব্যাছ্রং''॥

চক্স—আত্মাবের ফুরণের বিরোধী বৈষয়িক চিন্তার মধ্যে কি করিয়া আত্ম-ভাব বিকাশের অন্তুক্ল চিন্তা-প্রবাহ চলিতে পারে ?

স্বামীজী—সেই জন্মইত প্রাতে বৈকালে ছুই ঘণ্টা উপাসনার ও এক ঘণ্টা সদ্গ্রন্থ পাঠ ও সাধু-সঙ্গ করিতে বলিতেছি।

চন্দ্র—চিবিশ ঘণ্টার মধ্যে বিরুদ্ধ চিস্তায় ও নিদ্রায় একুশ ঘণ্টা অভ্যাসের শক্তি কি তিন ঘণ্টার বিপরীত চিস্তায় কাটান যায় ? এই সামান্ত সময়ের চেপ্তা কি একুশ ঘণ্টা-ব্যাপী বিরুদ্ধ চেপ্তার ফল নম্ভ করিতে পারিবে ?

স্বামীজ্ঞী—কেবল একুশ ঘণ্টার বল্ছ কেন ? অনেক জন্মের, চৌরাশী লক্ষ জন্মের বিরুদ্ধ প্রযম্বের বিপরীত ফলও নষ্ট করিতে হইবে। তাহা কি অল্পদিনের চেষ্টায় যায় ? গীতা কি বলেন ?

"প্রযত্নাৎ যতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধ-কিশ্বিষঃ। অনেক-জন্ম-সংসিদ্ধ স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥"

"পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তম্য বিজতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ তুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
ভাষীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগ-ভ্রপ্তোহভিজায়তে॥
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্॥"

অতএব আশকা কি ? দেখ, বৃক্ষ ও জঙ্গলের তৃণ এক জায়গায় জন্মে, বড় বৃক্ষের নীচে ঐ জঙ্গলের তৃণ কত দিন থাকে ? বড় গাছের শাখা প্রশাখা যত বৃদ্ধি হয়, ততই নীচের তৃণ নষ্ট হয়। একবার যত্ন করিয়া সাধনরূপ জল সেচনাদি দারা বৃক্ষের মূল দৃঢ় করিতে পারিলেই পরে আর জল সেচন ইত্যাদির দরকার হয় না। তখন বৃক্ষ নিজেই নিজের কার্য্য করিয়া বৃদ্ধি পায় এবং নিমন্ত ভূমিকেও ছায়া দারা শুক্ষ হইতে দেয় না—সরস রাখে। কিন্তু প্রথমে সাধনার দরকার।

চল্র—মনকে স্থির করিতে চেষ্টা করিতে গেলেও বহির্জগৎ অ্স্টাকরণে পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পাইয়া যে বিশ্ব জন্মায়, ভাহার প্রতিকার কি ? স্বামীজী—হাঁ, তাহাতো হইয়াই থাকে। মন মহারাজ বেড়াইতে গেলেন, আর ভাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কত ভদ্রলোক ভাঁহার বাড়ীতে আদিল। দেখ, আমার সঙ্গে তোমরা কত লোক আদিয়ছ। যদি আমি এখন তোমাদের সহিত বাক্যালাপ করি, তবে তোমরাও এখানে বিসয়। থাকিবা ও কথার প্রত্যুত্তর করিবা। নতুবা আমি কথাবার্ত্তা না বলিলে, তোমরা কতক্ষণ বিসয়। থাকিয়া চলিয়া যাইবা। সেইরপ সঙ্কল্ল বিকল্ল বহু আদিবে; আসুক, তাহাদের তাড়াইতে না পারি, তাহাদের কাজ দেখে চুপ্ করিয়া থাকিব, ওদের কথা অনুমোদন করিব না; ওদের প্রার্থনায় সম্মতি দিয়া তাহাদের সঙ্গে যদি পুনরায় বাহিরে না যাই, কেবল বসিয়া তাদের কার্য্য দেখি, তবে কতক্ষণ পরে তাহারা আপনিই শাস্তভাব ধারণপুর্ব্বক চলিয়া যাইবে।

চন্দ্র—উপদিষ্ট বস্তু প্রত্যক্ষ হওয়ার পূর্বেব কি প্রকারে তাহাতে চিত্ত স্থির হইতে পারে ?

স্বামীজী—কেন ? বিশ্বাসদ্বারা হইতে পারে ও হয়।
দেখ জাতি ও নাম এই ত্ইটী অবাস্তব ও অপ্রত্যক্ষ বস্তু।
আমার কি নাম আছে ? দেহের কি জাতি আছে ? তথাপি
শ্রবণের দ্বারা বিশ্বাস হওয়ায় ওগুলি প্রত্যক্ষ সত্যবং ব্যবহার
হইতেছে। বিপরীত উপদেশ শুনিয়াও চিত্ত হইতে উহারা
যায় না। তদ্রপ গুরুবাক্যে বিশ্বাস হইলে অদৃষ্ট বস্তুও
স্বভঃসিদ্ধবং ব্যবহৃত হয়। দেখ "জুজু," "ভূত," ইহাত বাপ

মা কেহই দেখে নাই। কিন্তু সরল-বিশ্বাসী ছেলের "জুজু"
মন্ত্রে দীক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার পরই উহার অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস
জন্মিয়াছে; ঐ ধ্যান হইতে ক্রমশঃ তাহার একটা রূপও
ছেলের চিত্তে উপস্থিত হইয়াছে, উহাব ক্রিয়াও ব্ঝিয়াছে।
ছেলে বলে, "ও মা ওখানে যাব না, ওখানে "জুজু" আছে
খেয়ে ফেল্বে উহার এমন এমন দাঁত, এমন এমন চোক"
ইত্যাদি। ইহা কিসে দূর হয় ৽ 'উহা নাই,' ক্রমে এই
প্রকার ধারণা ও ব্যবহারের দ্বারা। তখন মিথ্যাভাব দূর
হইয়া সত্যভাব প্রকাশিত হয়। তখন কি নই হইল ৽ যাহা
ছিল না, তাহা 'ছিল না' বলিয়াই প্রকাশিত হইল,—'জুজু'
বস্তু স্ব স্বরূপেই প্রকাশিত হইল।

চন্দ্র—এই দৃষ্টাস্তে (নাম রূপে বিশ্বাসের স্থলে) দেখা যায়, এরূপ সংস্কারের অমুকুল ভাবসমূহ নিতা চতুর্দিকে প্রত্যুক্ষ হওয়াতেই এরূপ বিশ্বাস নিতাই দৃঢ়মূল হইতেছে। জাতি ও নাম সকলেই ব্যবহার করে ও স্বীকার করে, অতএব সহজেই এভাব পরিপোষিত ও বর্দ্ধিত হইয়া দৃঢ়মূল হয়। অধ্যাত্মভাব পরিপোষিত ও বর্দ্ধিত হইতে স্থ্বিধা আমাদের স্থায় জীবের কোথায়?

সামীজী—তাহা নাই, ঠিক। শাস্ত্রে বলে সংসংসর্গ প্রত্যহ প্রতিক্ষণ অবশ্য কর্ত্তব্য; তাহা না হইলে একদিন অন্তর ত্'দিন অন্তর, সপ্রাহান্তর, মাসান্তর, ছয়মাস অন্তর, অগত্যা বংসারান্তেও অবশ্য কর্ত্তব্য; ইহা হইলেও মহাভাগ্য মানিতে হইবে। তোমাদের এখন সময় নহে, আগে সংসারের বন্দোবস্তা দৃঢ় কর। তাহাতে গোলমাল হইলে সকল নষ্ট হবে; কিছুই করিতে পারিবে না, সেই জ্বস্তই সকলকে তেমন ভাবে উপদেশ দেই না। সেই রকম আকৃষ্ট হইলে সব নষ্ট হবে; তাড়াতাড়িতে কিছু সিদ্ধ হয় না, উভয় দিক নষ্ট হয়। বিষয়ের স্থবন্দোবস্তে গোলমাল হইলে আধ্যাত্মিক কার্য্য করিতেও বিষম বাধা পাইতে হবে।

চন্দ্র—বিষয়ের স্থাবন্থা করিলেও কর্তার প্রত্যহই সংসারিক কার্য্যে দৃষ্টি রাখিতে হয়। কর্তার দৃষ্টি ও আলোচনা না থাকিলে হাজার স্থাবস্থায়ও কার্য্য উল্টাপাল্টা হয়।

সামীজী—হাঁ, কাহারো কাহারো এই কন্ত হয়। কিন্তু কাহারো এই কন্ত সহজে চলিয়া যায়।

অগ্য প্রসঙ্গ উঠিল।

চন্দ্র—ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, না প্রয়েত্বের দ্বারা জন্মাইতে হয় ?

সামীজী—না, ভক্তি জন্মান যায় না, জীবের পক্ষে উহা সভঃসিদ্ধ বস্তু। তবে প্রয়ম্বের দারা উহাকে বাড়াইতে হয়। অমুকূল প্রয়ম্বে বৃদ্ধি ও প্রতিকূল প্রয়মে হাস হয়। কিন্তু সময় সময় দেখা যায়, যাহার প্রতি ভক্তি বা অমুরাগ পূর্বে ছিল না, জাপরের চেষ্টায় সেই বিষয়ের প্রতি ভক্তি অমুরাগ উদয় হয়। যেমন বালকের বিভাভ্যাসের প্রতি পূর্বে ভক্তি অমুরাগ থাকে না, পরে পিতা মাতা ও গুরুজনের শাসনে এবং অভ্যাসবশতঃ অভ্যন্ত অনুরাগ হয়। রস পাইলেই ইহা বাড়ে।

চন্দ্র—এই দৃষ্টান্তের স্থলে ভক্তির বা অমুরাগের বস্তু প্রত্যক্ষ থাকে, নিত্যই প্রায় সম্মুখে থাকে ও তৎসহিত প্রায়ই সঙ্গ হয় কিন্তু অধ্যাত্ম বিষয়ে ভক্তির লক্ষ্যীকৃত পদার্থ সেইরূপে পাই কই ? এই অবস্থায় কি প্রকারে ভক্তি বৃদ্ধি হইবে ?

সামীজী—অমুক্ল সংসর্গদারা সে অবস্থায় ভক্তি বৃদ্ধি হবে। সকল সময়েই কি ভক্তির বস্তু সম্মুখে থাকে ? তখন তচিন্তা ও তদমুক্ল সংসর্গই ভক্তিবৃদ্ধির কারণ। গুরুর সহিত সাক্ষাৎ হইল কিংবা তিনি উপদেশ দিয়াছেন "ইষ্ট ধ্যান করিতে হবে।" গুরুর সহিত, কি ইষ্টের সহিত বহুকাল পরে একবার দেখা হইল, তাহার পর কি ভক্তি থাকিবে না ? অবশ্য থাকবে। পুনঃ দর্শনআশায় প্রকৃত ভালবাসা বৃদ্ধি হবে। অধ্যাত্মরাজ্যে ভালবাসার লক্ষ্য পদার্থ কি ?

কথা শেষ না হইতেই বেলা অধিক হওয়ায় স্বামীজী ভিক্ষায় গেলেন, অপরাহে পুনরায় ভক্তগণ একত্র হইল।

সামীজী—আধ্যাত্মরাজ্যে প্রেমের লক্ষ্য কোথায় দেখ। খোকা চায় একটু মাই ( ছুধ ), আর কিছু চায় না; তখন ব্রহ্মত্ব পর্যান্ত দিলে লাথি মারিয়া দ্রে নিক্ষেণ করে; ক্রমে বড় হইলে, ঐ প্রেম গেল কোথায়!—তখন খেলা ভাঙ্গিয়া খাইতে ডাকিলেও রাগ হয়। পরে গেল বিভায়, অর্থে, মানসম্ভ্রমে, বাড়ীতে, স্ত্রীতে, পুজে। এমন সংসারে আগুন লাগিল, ঘর, স্ত্রী, পুত্র, অর্থ সব গেল, আগুনে ভস্ম হইল, নিজে মরে না কেন ? সকল অপেক্ষা নিজ দেহেতেই তখন অধিক প্রেম। অন্তরে সংসারের বীজ রহিয়াছে—দেহ রক্ষা হইলে আবার এসব হইতেও পারে। এ ব্যক্তি বনেতে ভাকাতের হাতে পড়িল; ডাকাত ইহার একখানা হাত, তাহাদের একজনের হাত চিকিৎসা করিতে কাটিয়া নিতে চাহিল। না দিলে জোর করিয়া নিবে। তথন সে অনিচ্ছাতেও একখান হাত দিল; মনে ধারণা এক হাত যায় যাউক কি করি, প্রাণ ত থাকিবে? তখন প্রেম গেল প্রাণে। আবার সমস্ত শরীরে পোকা পড়িল, কুষ্ঠ হইল; তথন বেদনায় সে বলে আমার প্রাণ যায় ত আমি সুখী হই ৷ কে সুখী হয় ? তথন ব্যক্তি নিজ স্বরূপ পাইতে—উপাধি মুক্ত হইতে চাহে; ইহাতেই তাহার প্রেম তখন আবদ্ধ হইল। ইহাই আমাদের বাড়ী, এ বাড়ী আনন্দময়, ইহাতেই আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রেম আবদ্ধ। এই প্রেম কি বিক্রী হয় ?

চক্র—কোথায় বিক্রী হবে ? আর ইহার মূল্যই বা কি জানি না।

স্বামীজী—ইহাও বিক্রী হয়, ইহারও মূল্য আছে। উহার মূল্য "প্রাণ"। প্রাণ দিলে, উহা পাওয়া যায়। আর প্রাণ দিয়াও যদি পাওয়া যায়, তবেও বহু ভাগ্য। প্রাণ ত আমার নহে, উহা পরের জিনিষ; ইহাও একদিন ছাড়িতে হবে। এই তুচ্ছ পদার্থ দিয়াও যদি এমন অমূল্য বস্তু পাওয়া যায় তবে বহু ভাগ্য বলিতে হইবে।

চন্দ্র—ধ্যানের সময় বা একটা অধ্যাত্ম ভাবের বিচার-পূর্ববিক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে গাঢ় চিস্তার সময় অলক্ষিত-ভাবে যে তন্দ্রার স্থায় অবস্থা হইয়া বিদ্ধ ঘটায়, ইহার প্রতীকার কি ?

সামীজা—এই অবস্থাতে তুইটা পথ হয়; একটাতে তমঃ আসিয়া মোহাভিভূত করে ও নিদ্রার ভাব হয়। অপরটীতে চিস্তার পর ক্রমে চিত্তর্ত্তি লয় হয় ও আত্মভাব প্রকাশ হয়, এইটাই উত্তমা গতি।

চন্দ্র—তুইটীর পার্থক্য কি ?

সামীজী—তখন পার্থক্য করা যায় না; কিন্তু সে অবস্থার পর জাগ্রত ভাব হইলে, পূর্বে অবস্থায় যে স্মরণ হয়, তখন পার্থক্য বিচার করা যায়। যদি জাগ্রত হইবার পরেই ঘট পটাদি রুত্তি উৎপত্ম হয়, তবে পূর্বে নিজা হইয়াছিল বুঝিতে হইবে। আর যদি জাগ্রত হইবার পর আনন্দ অমুভবের স্মৃতি, জ্বলভ্জান ওপ্রকাশভাবের উদয় হয়, তবে পূর্বে সমাধি হওয়া বুঝিতে হইবে। শুদ্দ প্রকাশরূপে স্থির থাকিতে হইবে। ধ্যানের এই অবস্থায় খুব সাবধান থাকা দরকার। শুদ্ধ-সত্ত প্রধান যে মায়া, তৎসহিত প্রতিবিশ্বিত হে চিৎ ভাহা, এবং শুদ্দ সচ্চিদানন্দ, এই তুইটা পূথক অবস্থা। একটার সহিত অপরটার গোল হয়।

চন্দ্র—এই অবস্থায় নিদারূপ বিশ্বের প্রতীকার কি ?
স্বামীজা—নিদা যখন তখনই হইতে পারে বটে, তথাপি
স্বনিদা অস্তেই ধ্যান কর্ত্রা। যেমন শেষ রাত্রে। কিন্তু
তথনও থুব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বসা চাই।

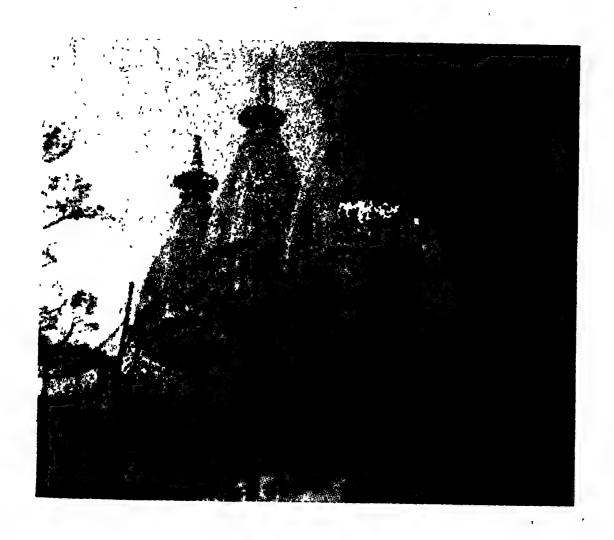

#### স্থান—ক**লি**কাতা, ২১১নং হ্যারিসন্ রোড্। সময়—১৩১০ ২১শে কার্ত্তিক, শনিবার।

-----

অগ্ন অপরাহে কৈলাসবাবুর পিতা ও তুর্গাচরণ বাবু আসিলে কৈলাসবাবুর পিতাকে স্বামীজী তাঁহার কাশীতে বাড়ী করার কি হইল জিজ্ঞাসা করিলেন। তত্ত্বের তিনি বলিলেন, — অদৃষ্টে থাকিলে হবে।

স্বামীজী—না পুত্র, চেষ্টা চাহি, না হ'লে কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। তোমার পুত্রগণ যোগ্য, তোমার চিন্তা কেন ? কৈলাসের পিতা—তাহা ঠিক; কিন্তু ছেলের নিত্য অসুখ, তাহাব জন্ম ভাবনা।

সামীজী—এত মমতা কেন ? কত দেহ কাটাইয়াছ, কত মাতা, পুল্ল, কন্থা, বন্ধু, পরিবার ছিল। সব ভূলিয়াছ; চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে মানব জন্ম পাইয়াছ। বহু জন্ম কপ্তের পর কন্ত পাইতে পাইতে উর্দ্ধকণ্ঠে কাতর প্রাণে ঈশ্বরকে ডাকিয়াছ, তিনি তোমাকে হল্ল ভ মানব জন্ম দিয়াছেন, তাহার ফল কি? পাপ, পুণ্য এই হুইটি উভয়দিকের ণাল্লায় সমান আছে এমন অবস্থা হইলে পর, মন্থ্য জন্ম পাইলা। এখন তোমার ইচ্ছা, চাই পুণ্য বৃদ্ধি করিয়া, এই সংসারচক্র ভ্রমণ

ছাড়, চাই পাপের বোঝা ভারি করিয়া জন্মমৃত্যুচক্রে পুনরায় যাও। দেখ চতুর্দিকে দেওয়াল-ঘেরা একটা বাড়ী, তাহার একটা দরদা, কোনও অন্ধ যষ্টিহস্তে তাহার ভিতরে কি আছে জানিতে প্রবেশ করিল; ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লাস্ত হইয়া বাহির হইবার ইচ্ছায় এক হস্তে লাঠি ধরিয়া অশ্য হস্তে দেওয়াল ধরিয়। ধীরে ধীরে দারাভিমুখে আসিতেছে। দ্বারে দ্বারোয়ান প্রভৃতির বাসস্থানে অনেক মশক আছে। অন্ধ দারে আসিয়া মশকের কামড়ে লাঠি বগলে নিয়া ও দেওয়ালের হাত ছাড়িয়া মশা মারিতে মারিতে তুই এক পদ অগ্রসর হইয়া, মশক দূর र्टेल थूनः हिला लाशिनः এইরূপে ভামে দরজা পার হইয়া গেলে, পুনরায় ঐ বাটীর মধ্যে ভ্রমণে পড়িল। শেষে ক্ষ্-পিপাসায় ও রৌদ্রে কাতর হইয়া কাঁদিতে লাগিল,—"কে কোথায় আছ, এই অন্ধ বিপন্নকে পার কর।" তাহার ক্রন্দনে ব্যথিত-হাদ্য কোন মহাত্মা তাহার হস্তধারণপূর্বক পথ দেখাইয়া দিয়া তাহার বিষম তুর্গভ্রমণ বন্ধ করিয়া দিল। তদ্বৎ হে জীব! চৌরাশী লক্ষ্য যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে, যখন মুক্তি-দার মানব জ্বাতে আসিলা, তখন এই দারে মশকরূপে পুত্র, কলত্র, ধন, পদ, যশঃ প্রভৃতি কামনা আসিয়া দংশন করায় ধর্মারূপী লাঠির ব্যবহার বন্ধ করিয়া ক্রমে পুনঃ সংসারচক্রে ভ্রমণে পড়িল।। তখন ত্রিতাপে তপ্ত

হইয়া, জেন্দন করিয়া পথের বিষয় জিল্লাম্ হওয়ায়, কোন মহাত্মা পথ দেখাইয়া দিল; তোমাদের ক্লেশ দেখিয়া আমিও সাধ্যামুরূপ নিজ কর্ত্রব্য পালন করিলাম। এখন তোমাদের ইচ্ছা উহা পালন কর কি না কর। যাবত শরীরে শ্বাস থাকে, তাবং নিজ মঙ্গলামুরূপ কার্য্য কর। শেষ সময় যখন যম-তাড়নায় অন্থির হইবা, আর বাক্ বন্ধ হইবে, তখন ধর্ম করিবার মন হইবে। কিন্তু তখন যে পরবশ; পুত্র সের ছই সের চাউল ও কিছু পয়সা ত্রাহ্মণকে দিবে, আর সমস্ত নিজ প্রাপ্য-জ্ঞানে রাখিবে। বল, কে তোমার মনের মত্ত কাজ করিবে গ অতএব স্ববশ থাকিতে কাজ করিয়া লও।

তুর্গাচরণ—পুরুষকার কতদূর করিতে পারে ? আর দৈব কি অবাস্তব জিনিষ ?

সামীজী—দৈব আর পুরুষকার উভয়ই চাই; কিন্তু পুরুষকারই প্রধান। দেখ, আমার দৈব বা প্রারম্ভের আছে, তোমা হইতে খাওঁয়ার পাইব, আমার দৈব তোমার অন্তরে প্রেরণা করিল,—সাধুকে কিছু আহার্য্য দেই; আমি কিছু বিললাম না, তুমি কিনিয়া আনিয়া ধরিলা; আমি স্পর্শও করিলাম না। আমার দৈব তোমার অন্তরে আরও বলপুর্বক প্রেরণা করিল, তুমি আমার মুখের সম্মুখে ধরিলা, অথবা মুখের মধ্যে ঢুকাইয়া দিলা; কিন্তু এখানে গিয়াই আমার

দৈব শেষ হইল। এখন পুরুষকার—চর্বণ—গিলন-— দরকার; নতুবা দৈবে ভোগ জন্মাইতে পারিল না।

তুর্গাচরণ—ইহা হইল অমুকূল দৈবের কথা; প্রতিকূল দৈবের স্থলে পুরুষকার দৈবকে কতদূর বাধা দিতে পারে? সামীজী—থুব পারে।

চন্দ্র—তবে দৈব আর পুরুষকার একই হইল—যাহা পূর্ববকৃত পুরুষকার, তাহাই এখন দৈব।

याभौकौ--- हा, हेहाहे ठिक।

জনৈক ভক্ত—আমার কাম প্রভৃতি অত্যস্ত বেশী; ইহার প্রতীকার কি ?

স্বামীজী—তুমি গমনাগমন কি বসিয়া থাকার সময় কি প্রা, কি প্রুষ কদাচ কোনও ব্যক্তির কোমরের উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিও না। মনের যে প্রবৃত্তি হয়, তাহা সঙ্গদোষ জন্ম; নেত্রে নেত্রে পতিত হইলেই তৎক্ষণাৎ টানিয়া নিবে। অতএব যেমন গাড়ীর ঘোড়ার তুই পার্শ্বে চামড়ার আবরণ দেয়, তদ্বৎ চক্ষ্কে সোজা নীচের দিকে রাখিও। যেন কোমরের উপরে না যায়। মনে রাথিও "দৃষ্টিরেব সৃষ্টি।"

#### স্থান, ক**লিকা**তা—২১১নং হারিসন্ রোড। সময়—১৩১০ ২২শে কার্ত্তিক, রবিবার।

অন্ত প্রাতে ললিত ও নগেন্দ্রসহ নবীন স্বামীজীর ফটো তুলিলে, পরে স্বামীজী সকলকে আঙ্গুর ফল বিতরণ করিতে বলায়, চন্দ্র আগে স্বামীজীকে না দিয়া, অন্তান্তকে দিতে উল্যোগ করিলে, জনৈক ভক্ত তাহার ভ্রম বুঝাইল। স্বামীজী তাহাতে বলিতে লাগিলেন, :—

দেখ, সুদামা ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণ মহারাজ ও অন্যান্ত পড়ুয়া একত্রে গুরুর জন্ত কঠি সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন। পথে ফল পাইয়া সকলে ভাগ করিয়া নিল, সুদামার অংশ হইতে সুদামা অর্দ্ধেক প্রীক্ষণ্ডের জন্ত রাখিবার মনন করিয়া, পরে আহারের সময়, আম্বান পাইয়া সমস্ত নিজেই খাইয়া ফেলিল। প্রীক্ষণ্ডের সঙ্গে দেখা হইলে, তিনি জিল্তাসা করিলেন, 'হে সুদামা! আমার ফলের অংশ কোথায়?' সুদামা লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল। তাহাতে কৃষ্ণ বলিলেন, তুমি বড় গরীব হইয়াছ। কালক্রমে প্রীকৃষ্ণ দ্বারকার রাজা হইলেন। সুদামা যেই গরীব সেই গরীবই রহিলেন; দিনান্তে বছ ক্রেশেও খাওয়ার মিলিত না। একদিন সুদামার গৃহিণী ভাহাকে বলিলেন,—'শুনিয়াছি ভোমার সমপাঠী প্রীকৃষ্ণজী

এখন দ্বারকার রাজা, তাঁহার নিকট গিয়া কিছু ভিক্ষা করিয়া আন না ?' স্থ্দামা বলিলেন,—'দূর দূর' বন্ধুর নিকট আমি প্রাণাম্ভেও ভিক্ষাথে যাইতে পারিব না।' গৃহিণী বলিলেন,— 'আচ্ছা, ভিক্ষার্থে না হউক, দর্শন করিতেও ত যাইতে পার ?' স্থদাম। বলিলেন—'হাঁ, তাহা পারিব।' এই বলিয়া তালাস করিতে করিতে তিন চারি মুষ্টি চিড়া মাত্র পাইয়া তাহাই বন্ধুর জন্ম বস্ত্রে বাঁধিয়া দারকা যাত্রা করিলেন এবং যথা সময় তথায় উপস্থিত হইলেন। দ্বারী মহারাজের অনুমতি ভিন্ন ভিতরে প্রবেশ করিতে না দেওয়ায় স্থুদামা বলিলেন,— 'তোমাদের রাজাকে বলিও যে তাঁহার পড়ার সময় কাষ্ঠ আহরণের ব্যাপারে পরিচিত বাল্যবন্ধু ব্রাহ্মণ আসিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ সুখশয্যায়—ক্লিগা সভ্যভামা প্রভৃতি মহিষীগণ সেবা করিতেছেন; এমন সময় ঐ সংবাদ শ্রবণমাত্রই শ্রীকৃঞ্জী সহস্তে পাত অর্ঘ লইয়া দারদেশে উপস্থিত হইলেন ও এই সুদামার পদধূলি নিজ মস্তকে লইয়া, অপরাধীর স্থায় ক্ষমা প্রার্থনা করিতে করিতে তাঁহাকে অন্তঃপুরে নিলেন। বহু-সেবা ও আহার করাইবার পরে এক্রিঞ্জী স্থুদামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধুর জন্ম কি আনিয়াছ ?" সুদামা ত লজায় মরিয়া যান; এমন রাজা, কত রাজ-ভোগ্য খান, তাঁহার জন্ম তিনি কি আনিয়াছেন, এই চিম্ভাতেই তিনি লজ্জিত। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি লুকায়িত স্থান হইতে সেই চিড়ার পুটুলি বাহির করিয়া, ক্রমে ছই

মৃষ্টি আহার করিয়া তৃতীয় মৃষ্টি নিবামাত্রই রুক্মিণী জাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, 'প্রভা তোমার যথাসর্বস্বই যদি এই ঠাকুরকে দিবে, তবে আমরা কোথায় যাব ?' প্রেমের ঠাকুরের এই কার্য্যের ফলে স্থামার দারিদ্রা দূর হইল।

এই আখানে বলিতে বলিতে স্বামীজীর বদন-মণ্ডল প্রেমে আরক্তিম হইল, চক্ষুতে অঞ্চর আবির্ভাব হইল। যেন অনেক কণ্টে মনোভাব চাপিয়া গেলেন।



### স্থান—২১১নং হারিসন রোড, কলিকাতা। ২৩শে কার্ত্তিক সোমবার ১৩১০।

--- o o \*\* o ---

প্রাতে স্বামাজী ও বাগ্ চী গঙ্গাস্থান করিয়া আদিতে সঙ্গে অপর একটি ভদ্রলোককেও নিয়া আদিলেন। বাগচীকে বলিলেনঃ—বৈরাগ্য চাহি, যদি না হয় তবে (অপর ভদ্রেলাককে দেখাইয়া) ইহার মত জবরদন্তি দ্বারা বৈরাগ্য উৎপাদন করাইব। দেখ, ইনি হরির অংশ ধর্মার্থ দেয় নাই, এখন মোকর্দ্দমায় ইহার কত ব্যয় হইয়া যাইতেছে। তুই ত বাঘ্যহাশয় আছিস, শৃগাল হইতে দিব না। দেখ, ভগবানের অংশ ভগবান যে প্রকারেই হয় নিবেন, কেবল শাসন করিয়াই ছাজিবেন না। এক গল্প শুনঃ—

এক শেঠের সেবাতে একটি ছেলে ছিল, সে কায়মনোবাক্যে তার সেবা করিত; শেঠ সম্ভষ্ট হইয়া তাহাকে কত দ্রব্যা
দিতে চাহিল, সে কিছুই গ্রহণ করিল না; শেঠের প্রবল ইচ্ছা
হইল এই নিঃস্ব ব্যক্তিকে ধনী করিয়া দিব। এই মনে করিয়া
ঐ ছেলের নামে একটি দোকান চালাইবার জন্ম ঘর স্থির
করিয়া গোমস্তা দ্বারা কারবার চালাইবার ব্যবস্থা করিলেন
এবং স্বয়ং ঐ ধনী শেঠ একখানা পাপোষ হস্তে করিয়া রাস্তা
দিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া অনেক সদাগর
জিজ্ঞাসা করিলেন 'শেঠজী, এ কি ?' শেঠজী বলিলেন

''একজন উত্তম লোক দোকান পাতিবে, তাহার জ্ঞা নিতেছি"। সকল সদাগর ভাবিল এমন ধনী শেঠ যাহার জন্ম নিজহন্তে পাপোষ নিতেছেন, সে নিশ্চয় খুব বিশ্বাসের লোক ; তাহার সঙ্গে বাকীর কারবারে ক্ষতির আশঙ্কা নাই। এই প্রকারে বাকী দারাই ঐ ছেলের কারবার বহু বৃদ্ধি হইল এবং ক্রমে ছেলের গাড়া, ঘোড়া, বাড়া হইল। একদিন ঐ ্ছেলেকে বন্ধু সহ গাড়ী দৌড়াইয়া যাইতে দেখিয়া শেঠের আনন্দ হইল। তিনি ভাবিলেন ছেলে গাড়ী থামাইয়া দেখা করিয়া য।ইবে ; কিন্তু ছেলে আমোদে গল্পে মত্ত, সে শেঠের স্মরণও করিল না। শেঠের ইহাতে বড় ছঃখ হইল এই প্রকার আও হুই চারিদিন দেখিয়া শেঠজী চিন্তা করিলেন -''আহো অহস্কার ! এখন ত এই ব্যক্তি স্বতন্ত্র কর্ত্তা হইয়াছে ইহার সংশোধন কি প্রকারে হয়। বহু চিন্তার পর শেঠজী পুনঃ ঐ পাপোষ থানা একদিন রাস্তঃ দিয়া টানিয়া আনিতে লাগিলেন। তাহা—দেখিয়া লোক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল; "'শেঠজী, এ আবার কি ?" শেঠজী বলিলেন "ছেলে বিগ ড্-ইছে"। এই কথা মুহূর্ত্ত মধ্যে বাজারে প্রকাশ হইলেই সকল সদাগর বাকী টাকা পড়িবার ভয়ে তাড়াতাড়ি অসিয়া ঘর দরজা শিল মোহর করিয়া বন্ধ করিল। ছেলেটি হাওয়া খাইতে বাহিরে গিয়াছিল, আসিয়া দেখে সমস্ত বন্ধ, পাওনাদার সকলেই একত্রে টাকা দাবী করিতেছে। বস্, একদম্ সব ফুরাইয়া গেল।

ত্রই স্থলে শেঠ ভগবান। ছেলে জীব। পাপোষ নগণ্য দেহ। উন্নতি মনুয়া-দেহ-ধারী জীবের চিত্ত, বৃদ্ধি প্রভৃতি নানাগুণ। ফেলপড়া মৃত্যু।

স্বামীজী পুনঃ বলিতে লাগিলেন:-এই সব কথা যেন স্মরণ থাকে। দেখ, চক্ষু তুই আঙ্গুল পরিমাণ বস্তু, তাহার মধ্যে সাদা অংশ আরও ছোট, তাহার মধ্যে কাল অংশ আরও ছোট, তাহার মধ্যে গাঢ় কাল অংশ আরও ছোট, তাহার মধ্যে স্ক্ল কেন্দ্র কতই ক্ষুদ্র। কিন্তু এইটি এত বড় বিশ্বকে দেখিতেছে। যদি চক্ষুর এই কেন্দ্র স্থানে কিছু পড়ে, তবে সে কি তাহা দেখে ? কেন দেখে না ?—যে হেতু ইন্দ্রিয় বহিমুখ হইয়া স্ষ্ট; সে আপনার বাহিরের বস্তু দেখিতে পারে কিন্তু অন্তরের বস্তু সে গ্রহণ করিতে পারে না। যে অস্তরে থাকিয়াও সব গ্রহণ করে সে কে ? দেখ, তুমি এস্থলে বসিয়া আছ, আমি কথা কহিতেছি; কিন্তু কিছু পরে তুমি বলিলে—"আপনি কি বল্ছিলেন, ফের বলুন, আমি শুনি নাই।" হরি, হরি! কেন; তুমিত এখানেই আছ, তবে কে বলে যে "শুনি নাই।" কে চলিয়া গিয়াছিল ? যে গিয়াছিল তাহাকে ধরিতে চেষ্টা কর। যোগিগণ এইটীই ধরিয়া সাধনা করেন। তোমরাই ত যোগ জান অথচ বল "যোগ জানি না " এই যে বলিলে "আমি শুনি নাই" ইহা যে বড় যোগের কথা---চক্ষু-কর্ণ-যুক্ত স্বদেহ এস্থলে থাকিয়াও কি গাঢ় খোগে অহা বিষয়ে ধ্যানস্থ ছিলা ? কালী কলম লইয়া

লিখিতে বসিয়াছ; বস্, সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তি ঐ লিখিতব্য বিষয়ে ধ্যানস্থ হইয়াছে; বাপ্রে বড় যোগীই ত আছ!

তবে বিষয় ভেদে বিষয়ী, আর বিরাগী বলা হয়। চিত্তে যাবং বিষয়-বৈরাগ্য না হয় তাবং পরমার্থপথে চিত্ত লাগে না; অজ্ঞানের জন্ম বিষয় বাসনা থাকায় উপদেশ চিত্তে স্থির হয় না। গুরু ত চাহেন, শিষ্য সমস্ত উপদেশ গ্রহণ করে। একজনের বহু অর্থ বাড়ীতে বসিয়া আছে তাহাতে স্থুথ কি? ভাল বিশ্বাসী লোকের নিকট স্থদে লাগিত্ করিলে মূলধনও বজায় রহিল, অথচ উভয়েরই লাভ হইল। গুরুও শিষ্মের নিকট তাহার অর্থ সঁপিয়া দিতে চাহেন, যদি নষ্ট না করে ও মুনাফা দেয়। হে পুত্র! তেমন শিষ্মণ্ড ত দেখি না যাহার নিকট সমস্ত দিতে পারি।

দেখ, মায়ের স্তনে ছ্ধ-ভার হইয়াছে, তিনি পুত্রকে খাওয়াইলে পুত্রেরও ক্ষুধা দূর হয়, নিজের ছ্ধের বেদনাও যায় আর পুত্রও বিশেষ আনন্দে হাত পা নাড়ে ও বল বৃদ্ধি করে; মায়েরও পুনরায় তাহা দেখিয়া স্থুখ হয়। কিস্তু ছেলের মুখে যদি ফোস্কা হয় তবে মা ভাহার মুখে ছ্ধ ভরিয়া দিলেও সে টানে না, চিপিয়া দিলেও গিলিতে পারে না, ছেলেরও ক্ষুধা দূর হয় না, মায়েরও কন্ত হয়! তদ্ধং আমি ত খুব দিতেছি, চিপিয়া চিপিয়া দিতেছি, তোমরা নেও কৈ—নিয়া বললাভ কর কৈ ? আমি কি

এই যে উপদেশ-গ্রহণ হয় না ইহা বুদ্ধির দোষ। বুদ্ধির দোষ চারি প্রকার ঃ—(১) মন্দবুদ্ধি, (২) বিষয়-আসন্তিত্ত (৩) কুতর্ক, (৪) দ্রাগ্রহ।

- (১) মন্দ বুদ্ধি অর্থে মোটা বুদ্ধি। একজনকৈ গোধুম
  পিষিতে বলা হইল; সে রাত্রি ভরিয়া গোধুম পিষিতেছে—
  আর কুকুরে সমস্ত খাইতেছে; প্রাত্তে দেখে গোধুম কিছুই
  নাই। ভাহাকে গোধুমের আঁটা সংগ্রহ করিতে বলা হয় নাই,
  দে সংগ্রহও করে নাই। এস্থলে যাতাটী—দিবারাত্রি; ঘুরাইবার
  কাষ্টদশু—সংকল্প বিকল্প; গোধুম—পরমায়; —কুকুর কাল।
- (২) বিষয়াসক্তি যথাঃ—চিল, শকুনী বহু উদ্ধে নির্মাল প্রশাস্ত গগনে উড়িতেছে; কিন্তু যেই দেখিল নীচে মৃত ও গলিত শব পড়িয়া আছে অম্নি ঐ স্থানির্মাল শীতল আকাশ ত্যাগ করিয়া অন্তভাবে উহা ভোগ করিতে নীচে নামিয়া আসল; কিন্তু ভোগইবা ভাগ্যে হয় কৈ ? মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের কিরণে মৃত্তিকা তপ্ত, পার্শ্বে কুকুর উহা ভোগ করিতে বা তহুপরি বসিতে দিতেছে না, উত্তপ্ত বালুকাতেও বসিতে পারে না আবার ভোগলিক্সা থাকায় চলিয়া যাইতে পারিতেছে না। এন্থলে উদ্ধি আকাশ—সচিদানন্দ বন্ধা। শকুনী—তদ্বিহারী জীবাত্মা। গলিত শব—মলমূত্র ক্মিপূর্ণ শরীর। উত্তপ্ত বালুকা—আধিভৌতিক তাপ। বিষয় লিক্ষা—আধ্যাত্মিক তাপ। কুকুর্—আধিদৈবিক তাপ। ফল—ইতোনপ্ত স্তেভিন্তঃ—বিষয় ভোগ হইল না, শ্বরূপ-চ্যুতি হইল।

- (৩) কৃতর্কঃ—এক পক্ষ সিদ্ধান্ত করে,—কৃতর্ককারী পক্ষ কেবল ঐ সিদ্ধান্তে দোষ দেয়। এক পক্ষ বলে "তুমি মূর্য, বুঝ না," অপর পক্ষ বলে "তুমি মূর্য, বুঝ না"। ফলে ঈর্ষা-দ্বেষ ও মনের অস্থিরতা বৃদ্ধি হয়।
- (৩) দ্রাগ্রহ:—অর্থাৎ বুঝাইয়া দিলে বুঝিয়াও পুনঃ
  পূর্বে-অভ্যস্ত উপদেশ-বিরুদ্ধ বিষয়ে প্রবৃদ্ধি। বালক লাল
  ফুল লইয়া খেলিতেছে, পিতার ইচ্ছা সে উহা—ফেলিয়া
  সাচা লাল মতি নেয়। পিতা বালকের হাতের ফুল ফেলিয়া
  দিতেই বালকের ক্রন্দন ও লাল সাচ্চা মতি হাতে দিলে ভাহা
  দূরে নিক্ষেপ করা। এস্থলে বালক—অজ্ঞানাদ্ধ জীব। ফুল—
  বিষয় রস। লালমভি—ভত্জান। পিতা—সদ্গুরু।

এই চারিটী বুদ্ধি-দোষের প্রতীকার চারিটি আছে। যথাঃ— সেবা মন্দবৃদ্ধি কাটে, বৈরাগ্য বিষয়াসক্তি। শ্রদা কুতর্ক কাটে, শ্রবণ দ্রাগ্রহ অভাগ্য॥

চন্দ্র—এখন ত ঠিক চলে, বুঝাইলেই বেশ বুঝা যায়। কিন্তু আপনার সম্মুখ হইতে গেলেই ক্রমে বিম্মরণ হইতে থাকে।

স্বামীজী— এক কথাতেই ধার্য্য হয়— যদি অন্তঃকরণ ছাক্ থাকে। দেখ, বালকের অন্তঃকরণ প্রশান্ত, হিংসা দ্বেষ অভিমান স্থান পায় নাই, উহা বৈরাগ্য ব্রহ্মচর্ষ্য প্রেমপূর্ণ। এমন সময় মা যেই বলিলেন— এদিকে যেও না "জুজু" আছে, অমনি 'জুজু" উহার চিত্তে দৃঢ় অন্ধিত হইল। বালকের শ্রায় এমন অন্তঃকরণ যুক্ত হইতে চেষ্ঠা কর। চন্দ্র—এখন আপনি সম্মুখে আছেন, তাই এখন সন্দেহাদি প্রশোত্তর দারা মীমাংসিত হয়; কিন্তু এরূপ কতদিন চলিবে?

সামীজী—কেন । আগে নিজের মনে নিজে স্থির হইয়া অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাস। করিয়া সন্দেহ দুরের চেষ্টা কর; একদিন ছাইদিন ভিনদিনও যদি সমাধান না-হয়, পত্রের দারা উত্তর লাইও।

চন্দ্র—এইরূপেই বা কতদিন চলিবে ?

স্বামীজী—এখনই কি সমস্ত নিতে চাও ? দিতে পারি কিন্তু নিতে পার কৈ ?

> "শ্লোকার্দ্ধন প্রবক্ষ্যামি যুহক্তং গ্রন্থকোটীভিঃ। ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা জীবোব্রক্সৈব নাপরঃ॥"

চল্র—চেষ্টা সত্ত্বেও সময় সময় এমন প্রবল বিষয়াসক্তি ও মনের চঞ্চলতা হয় যে আর বুঝি নিজের শক্তিতে কুলায় না। তখন নিরাশা আসিয়া অস্থির করে।

সামীজ্ঞী—সহো! না বাছা এমন ভয় কখনও করিও না যখন শুভ পত্থা ধরিয়াছ তখন একদিন না একদিন অবশ্যই জয়ী হইবে। এমন স্থান আশ্রয় কর নাই যে মধ্য পথে ছাড়িয়া দিবে। পরমার্থ রস যখন একবার পাইয়াছ আর তখন যাও কোথা। তবে যেমন চেষ্টা তেমনই সত্তর পথ অতিক্রেম করিবে। পূর্ণ নিরভিমানপূর্বেক বৈরাগ্য আশ্রয়কারী বট্ পার পায়। যাহার কম, তাহার গৌণ হয়।

#### ১৩১১ সন ১৫ই অগ্রহায়ণ বুধবার। স্থান—ইডেনগার্ডেন কলিকাতা।

#### -0\*0-

স্বামীকী অপরাহে ইডেনগার্ডেনে বেড়াইতে গেলেন। নিকটে চন্দ্রকে দেখিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিলেন:—চিত্তের বিক্ষেপ হয় কেন ? দেখ, ছিলে নিত্য মুক্ত সদানন্দ; হইলে অনিত্য, বদ্ধ, ক্ষণানন্দ। এইটি কেন হয় ?

চন্দ্র—ভ্রমের দরুণই এইটি হয়। এই ভ্রম হইতেই অবিচার অবিবেকাদি আদে।

স্বামীজী—এই চঞ্চলতার কারণ নিজেই। দেখ, যেমন প্রদীপ; সে স্থির থাকে না, কেন ?—বায়ুর চঞ্চলতায়। বায়ু কেন চঞ্চল হয় ?—তাহার কারণ অগ্নি। অগ্নি নিজেই তৈল হইতে বায়ু উৎপন্ন করিতেছে এবং চতুর্দিকের বায়ুকে কম্পিত করিতেছে: সেই জ্ঞা নিজেও পুনঃ কম্পিত হইতেছে। অজ্ঞপ বিষয়-রস-রূপী তৈলাশ্রায়ে বাসনা-রূপ অগ্নি আমি নিজেই উৎপন্ন করিয়া তদ্বারা নিজেই বিচলিত হইতেছি। বাসনা উৎপন্ন না করিলে আর বিচলিত হইব না। ইহা কিসে যায় ? —অনিত্যকে ত্যাগপূর্বক নিত্যকেই একমাত্র নিজ অবলম্বনীয় স্থির করিলে। দেখ, এক রাত্রে এক জাহাজের মাজ্বলের উপর এক কাক বিস্য়াছিল, রাত্রে জাহাজ গভীর সমুক্রে

চলিয়া গেল। প্রাতে কাক দেখে সমুদ্রের কুল কিনারা নাই; সে চতুর্দিকে দৌড়িল, স্থানাস্তর না দেখিয়া পরে মান্তলকেই একমাত্র আগ্রান্থির-বিবেচনায় তাহাতে আসিয়া বসিল। স্থীপুজের জন্ম কষ্ট হইল বটে। কিন্ত যখন মান্তলের উপর বসিয়াই খাওয়ার মিলিতে লাগিল, তখন মনে করিল এমন স্থাথ থাকিতে পারিলে কে আর ঘ্রিয়া মরে। তদবধি মান্তলকেই সর্বাঞ্রায় জ্ঞানে অন্য চিন্তা ও চেষ্টা ত্যাগ করিল।

# ১৩১৩ সন ২রা পৌষ সোমবার। স্থান—২১১নং হাঁরিসন রোড, কলিকাতা। —— ৽ঃ(\*)ঃ৽——

বাগ্চী ও সরোজ উপস্থিত ছিলেন। সকলকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিতে লালিলেনঃ—

যেমন ব্যবহার-ক্ষেত্রে জ্বজের রায় সর্বাপেক্ষা মাননীয় তৎপরে ফৌজদারী ও রেভিনিউ অফিসারের রায়; তেমন যিনি অস্তরে বিচারকে প্রবল মানিয়া কাম ক্রোধাদিকে তরিয়ে স্থান দেন এবং যাবৎ নিজে শক্তিশালী না হন তাবৎ সকলকে কৌশলে বাধ্য রাখিয়া কাজ চালান, তাঁহার কাজ সহজে সিদ্ধ হয়।

অন্তঃকরণে ইহা স্থির রাখ যে নাম ও রূপ ছইই অবস্তু, কিন্তু ব্যবহারের দারা ছইই বস্তু করূপে প্রতিভাত হইতেছে। অতএব এই অবস্তু ত্যাগ কর—নাম-রূপের মোহ ছাড়।

সরোজ— বছদিনের সংস্কার কি ক'রে শুধু কথায় দুর হবে ? যত দীর্ঘদিনের সংস্কার, তাহা দূর হ'তে তত দীর্ঘ সময় লাগ্বে না ?

বাগ্চী—তাহা কেন হবে ? তবে—

'ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা।

ভবতি ভবার্গব তরণে নৌকা॥"

এই কথার সার্থকতা কোথায় থাকে ?

সরোজ—তাহা সভ্য বটে; কিন্তু কেবল "অন্তর পরিষ্ণার, কর অন্তরে ময়লা ধৌত কর" ইহা বলিলে কি হইবে ? মাটির বাসন তৈল চুষিয়া লইয়াছে, শত সহস্রবার ধুইলেও কি সে তৈল যায় ? কখনই নহে। ভজেপ অবিভা-রস আমাদের মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে কেবল ধৌত করিলে তাহা যাইবে কেন ?

সামীজী— মাটির বাসনের ভিতরের তৈল ধুইলে যায় না সতা; কিন্তু শীজ চলিয়া যায় এমন উপায় কি নাই ?

সরোজ আছে বৈ কি—গগ্নি-প্রয়োগ। অগ্নি যদি মাটিব বাসনেব সর্বব স্তরে প্রবেশ করে তবে তৈল জ্বলিয়। যায়।

স্বামীজী—তজ্ঞপ সদগুরুও সেই ব্রহ্মাগ্নি প্রজালিত কবেন, তাহার দ্বারা যদি শিশু মমত্ব বাসনারূপ তৈল দগ্ধ কবে তবে ঝট্ অবিভাধবংস হয়। বনের বাঘ ও ছাগলের বাঘেব গল্পজান ত ?

অতঃপর স্বামীজী বলিতে লাগিলেন:-

এক বাঘিনী সম্ভান প্রসবেব পরেই স্থানাস্তরে চলিয়া যাওয়ায় এক ছাগল-পালক উইাকে নিয়া আসে ও ছাগলের ছগ্গদারা উহাকে পালন করে। ব্যাত্মশিশুও জন্মাবিধি আর স্বজাতীয় দিতীয় ব্যাত্ম দেখে নাই; স্থুতরাং ছাগ-সঙ্গে লালিত-পালিত হওয়ায় সে নিজেকে ছাগ বলিয়াই মনে করিত ও তজ্ঞপই আহার-বিহার করিত। একদিন বনের ধারে ছাগ সক্ষে ভরিতে গেলে এক বিনে বাঘটনৈ খিয়া মকল ছাগলিওর मर्क औ वाच भिरुष थाहेर्ड माशिम। जैहा पिरिया परनेत বাঘ আশ্চর্যান্থিত হইয়া দৌড়িয়া বাঘ শিশুকে ধরিলে নে ভয়ে কাপিতে লাগিল; বনেব বাঘ ভাহাকে আশাস দিয়া বলিতে লাগিল—'আমাব জলের বড় পিপাদা আমাকে জল দেখাও।' বাঘশিশু বলিল—'ঐ কুয়াতে জল আছে, কিন্তু আমি জলে যাইব না।' অনেক কণ্টে বনের বাঘ এ বাঘ শিশুকে জলের নিকট নিয়া জিজ্ঞাসা কবিল—'ভোমাব কাণ কত বড় ? বাঘশিশু উত্তব করিল—'লম্বা।' প্রশা— 'জলে নিজ ছায়া দেখিয়া বল ত তোমাৰ কাণ কত বড় ?' তখন ছাগ-বাঘা ছাযায় নিজের কাণ ছোট দেখিল। পুনঃ প্রশ্ন—'তোমাব লেজ কত বড় ?' উত্তব—'ছোট।' প্রশ্ন— জলে ছায়া দেখিয়া বল ত লেজ কত বড় ?' তখন ছাগ-বাঘা জলেতে নিজের লেজ বড় দেখিল। পুনঃ প্রশ্ন—'ভোমার মুখ ও গায়ের বং এর মত কি না দেখত ?' তখন ছাগ-বাঘা নিজের সর্বাঙ্গ বনের বাছেব ছায়ই দেখিল। পুনঃ প্রশ্ন— 'তবে আমরা উভয়ই বাঘ ?' উত্তর—'হাঁ, তাহা সত্য ; ভবে তুমি বনের বাঘ আর আমি ছাগলের বাঘ।' পুনঃ প্রশ্ন--আচ্ছা তুমি মাংস খাবে ?' উত্তর 'কি করে খাব ?' ডখন বনের বাঘ ভাহাকে লক্ষ-বক্ষ শিখাইল ও মাংস বাওয়ার জন্ত ছাগ-শিশু মারিয়া আনিতে বলিল। রাত্রে ছাগ-বাঘা ছাগ-শিশু মারিয়া আনায় বনের বাখা বলিল ভোমার আর এখন গ্রামাদলে থাকা চলিবে না; ভোমার এইক্ষণ এমন অবস্থা হইয়াছে যে আর গ্রামের লোক ভোমাকে ভালবাসিবে না— কারণ ভোমার ব্যবহার ভাহাদের স্বার্থের বিক্ল ; অভএব চল বনে যাই। ছাগ-বাছাও বনে যাইয়া থাকিতে লাগিল। এই রকমে ছাগ-বাছাও বনের বাছা হইল।

তদ্বং জীবও পরমাত্মা হইতে অবিষ্ঠাবনে পৃথক হওয়ার পর আর পরমাত্মার দর্শন হয় নাই; অবিষ্ঠার স্নেহে দেহ ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে আজন্ম লালিত-পালিত হইয়াছে। স্থতবাং জীবের দেহাত্ম ধারণা বদ্ধমূল। সদ্গুরুব উপদেশে ও শিক্ষায় ভাহারও প্রকৃত আত্ম জ্ঞান হয়।



### ১৩১৬ সন ২২শে আষাঢ়। স্থান—২১১নং হ্যারিসন রোড্ কলিকাতা।

চন্ত্রকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিতেছেনঃ—বিপদে শোক করিও না। দেখ, পাহারা যাহারা দেয়, তাহারা নির্দিষ্ট সময় পর্য্যস্ত বন্দুক ঘাড়ে করিয়া পাহারা দেয়। পাহারা বদ্লীর সময় আসিলে তাহার পরের পাহারার লোক আসিয়া পূর্ব্ব-ব্যক্তির ঘাড় হইতে বন্দুক নিজ ঘাড়ে নেয়। পূর্বের ব্যক্তিও অব্যাহতি পাইয়া চলিয়া যায়। কৈ সে ত এত ধন-দৌলত ছाড়িয়া যাইতে হয় বলিয়া হঃখ করে না ? আরও দেখ, সদাগরের দোকান হইতে একটি জিনিষ কেহ দাম দিয়া কিনিয়া তথায় কিছুক্ষণের জন্ম রাখিয়া অন্ম কার্য্য অস্তে পুনঃ তাহা নিতে আসিলে তখন কি সদাগরের কাঁদা উচিত ? ভদ্বং স্ত্রী, পুত্র, কন্স। প্রভৃতিকে ভোগ করার জন্মই ভোমাকে দিয়াছে; ভুমিও সেই জন্মই গ্রহণ করিয়াছ। ভোগ-জনিত সুখ যখন পাইয়াছ, তখনই মূল্য পাইয়াছ। তবে আর সে সকলের উপর তোমার দাবী কি ? আবার দেখ-একজনের ছেলে মরিয়াছে, অসহা কষ্টে সে একজন সাধুর নিকট গেলে, সাধুর প্রশ্নে সে বলিল—"বাবা ছেলে মরিয়াছে, কণ্ট আর সহা হয় না, এত কণ্ট করিয়া খাওয়াইয়া পড়াইয়া মানুষ

করিলাম।" সাধু বলিলেন—মিছে কথা, যখন ছেলে জন্মিল তখন অস্তর্যামীই ছেলের জন্ম মায়ের বুকে ছটী গ্লাসভরা খাত পাঠাইয়াছিলেন। সেগুলি কি সেই মা ভাহার বাপের বাটী হইতে আনিয়াছিল না তুমি দিয়াছিলা?" ইহাতেই সেঞ্ প্রবোধ পাইয়া শান্ত হইল।

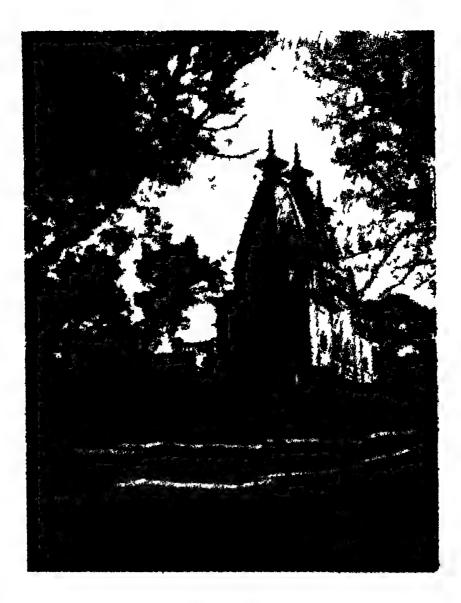

হরিষার আশ্রম।

#### ১৩১৭ সন ৩র । চৈত্র শুক্রবার। স্থান—হরিদ্বার স্বামীজীর আশ্রম।



ইতিপূর্বে চন্দ্রের অত্যন্ত অমুখ হওয়ায় স্বামীজীর পাদপদ্ম দর্শন আকাজ্যায় কলিকাতায় স্বামীজীর নিকট টেলিগ্রাম করিয়াছিল। তিনি না আসায় রোগ কিছু হ্রাস হওয়ায় চন্দ্র তাঁহাকে দেখিবার জন্ম হরিদ্বার গিয়াছে। স্বামীজী কুশলাদি প্রশান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—''কেন টেলিগ্রাম করিয়া চিন্তা বৃদ্ধি কর ? মৃত্যুভয় ? কাহার মৃত্যু ? আর সদ্গুরু দর্শনের আকাজ্ঞা করিয়াছিলে ? তিনিও ত সর্বদা সম্মুখে বিরাজমান —এই সাড়ে তিন হাতের মধ্যে যাহ। আছে তাহা সর্বত্রই আছে—নিজ দেহেতেও আছে। তাহার উপর চিত্ত ধার্য্য কর। আহারাম্ভে চন্দ্র ভথায় গেলে ভাহাকে "মুন্দর বিলাস" ,গ্রন্থ পড়িতে নিলেন ও বলিলেনঃ—"স্থন্দর-বিলাদের" বিপর্য্য অঙ্গ ব্যতীত অত্য সমস্ত অঙ্গ বুঝা সহজ কিন্তু এটি বুঝাই কঠিন; কারণ তম্বের লিখার স্থায় উহ। উপ্টা লিখা— প্রকাশতঃ অর্থ এক প্রকার, কিন্তু লক্ষ্যার্থ সন্থ প্রকার। দেখ, এ অঙ্গের একস্থানে লিখা আছে যে, পরস্বাপহরণ, পরনিন্দা, মাংস ভক্ষণ, মত্যপান, পরস্ত্রী গমন যে না করে সে ভবসাগরে ডবে: আর এই সকল যে করে সে ত্রন্ম সাক্ষাৎকার লাভ

করে। ইহার অর্থ গৃঢ়। যথাঃ—পরস্থাপহরণ অর্থে-গুরুর অন্তরে প্রবেশপূর্বক তার যথাসর্ব্বস্থ—ব্রহ্মবিছা গ্রহণ। পরনিন্দা অর্থে আত্মা ছাড়া সমস্ত বস্তুই অনিত্য—অসভ্যু, ইত্যাকার নিন্দা মন্তপান অর্থে ভগবৎ-প্রেমানন্দে মত্ত হওয়া। এ প্রকার সব অর্থ ই উণ্টা হবে।

স্বামীজী সম্মুখে একটি গরুর বাছুরকে মুখে কাঁরের বাধিয়া ও গলায় দড়ি বাধিয়া রাখিয়াছিলেন; তথাপি সে মাটি খাইতে চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া হাসিয়া স্বামীজী বলিয়া উঠিলেনঃ—এইরকম সদ্গুরু হিতোপদেশ দ্বারা শিষ্যের চিত্তকে বাহিরে যাওয়া হইতে নিবৃত্ত করিতে চাহেন; তথাপি জাব ইন্দ্রিয় স্থখের দিকে যাইতে চাহে; তথন কখনও শাসন প্রয়োজন হয়।

একটি চাকবের সহিত চাক্রিতে থাকা সম্বন্ধে স্বামীজী আলাপ করিবার সময় চন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলঃ—এ কি বিনা বেতনে চাক্রি করিবে?

সামীক্রী—না—বিনা স্বার্থে কে কার খাট্নি করে ? তাহা।
হয় কেবল সদ্গুরু ও সংশিষ্যের মধ্যে। আর হয় দেহের
মধ্যে। দেহে পঞ্জাণ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি নিজের কোনও
স্বার্থ না থাকিলেও অনবরত কার্যা করিতেছে। অপান
মেথরের কার্য্য, প্রাণবায়ু পাঙ্খাওয়ালার কার্য্য, সমান মালীর
কার্য্য, ব্যান্ খান্সামার কার্য্য, উদান পাহারাওয়ালার কার্য্য
ও ইন্দ্রিয়গণ সংবাদ বাহকের কার্য্য করিতেছে।

অপরাহে স্বামীজী চক্রকে সঙ্গে করিয়া ব্রহ্মকৃতে বেড়াইতে গেলেন। আসিবার সময় হঠাৎ চন্দ্রকে জিজ্ঞাস। করিলেন:—এই সময় সওয়ার হইয়া চল, না হাটিয়া চল ?

**हम्म**—शिंगिष्टे हिन।

স্বামীজী...হাটিয়া চল কি প্রকারে ?

আত্মানাং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু। বুদ্ধিন্ত সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ॥

এই প্রকার তত্ত্তান ভূলিয়া দেহাদির সঙ্গে নিজের ঐক্য জ্ঞান করাকেই অধ্যাস বলে।

চন্দ্র—শাস্ত্রে আছে বিত্তিবন।, পুজেবন। ও লোকৈবন।
এই এবন। (ইচ্ছা) তিনটী ত্যাগ করিতে না পারিলে
মোক্ষমার্গের অধিকারী হইতে পারা যায় না। এই সমস্ত কিরূপে ত্যাগ হয় ?

ষামীজী—ইহা বিচারের দ্বারাই ত্যাগ হয়! পুজেষণা সম্বন্ধে এইরূপ চিন্তা কর—বীর্য্য ত্যাগ বহুদিন হয়, কিন্তু নিত্য পুজোৎপাদন হয় না, স্থতরাং পুজোৎপাদনের কর্ত্তা আমি নহি। আর পুজোৎপাদন হইলেও তাহার দেহান্ত কাল উপস্থিত হইলে আমার ইচ্ছাতে তাহার দেহ রক্ষা পায় না। এই প্রকারে বিতৈষণা ও লোকৈষণাতেও দোষ দর্শন করিতে হয়। সর্কোপরি এই সমস্ত এষণার মূলে যে দেহাত্মক জ্ঞান রহিয়াছে তাহা দূর করিবার চেষ্টা কর্ত্তব্য। প্রারন্ধ কর্মের ফলে সদসং যাহা কিছু করিতেছ তাহার ফ্ল

ভোগে নিজেকে আবদ্ধ করিও না; প্রারকের জন্ম যাহা কল ভাহা হইবেই। ফোটক হইলে কাঁচা অবস্থাতে ভাহাতে বক্ত ও পাকা অবস্থাতে ভাহাতে পুঁজ্ থাকে; চিকিংসকের নিকট উহা নিলে ভিনি ভাহাতে পুল্টিস্ ও পট্টা দিয়া দেন। তদ্বৎ মাতৃরক্তে ও পিতৃ বীয্যে দেহরূপ বিফোটক উৎপন্ন হইয়াছে; সংসার হাাসপাতালে উহার চিকিৎসার্থ অন্ধরূপ পুল্টিস্ ও বন্ধরূপ পট্টা দিতে হইতেছে। এভদ্যভীত অন্থ সমস্ত কর্মাই পরার্থে করা হইতেছে, ভাহাতে ভোমার নিজের প্রয়োজন নাই—এইরূপ উদাসীন ও নিজামভাবে সংসারে কার্য্য কর ও বিচরণ কর। স্বপ্রাবস্থার সংসার জাত্রত হইলেই ধূর হয় তখন স্বপ্রদৃষ্ট পদার্থে আর মমন্ব থাকে না; তক্রপ প্রবৃদ্ধ জ্ঞান হওয়ামাত্রই আর সংসারে মমন্ব থাকে না।

সন্ধ্যা হইলে আরতি আরম্ভ হইল। আরতি অস্তে কোনও এক ব্যক্তির দেব-মূর্ত্তি-দর্শন বিষয়ক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল তত্ত্তরে স্বামীজী বলেনঃ—

কখনও অষ্ট-সিদ্ধি-যুক্ত কোনও মহাপুরুষের সংক্ষপ্প-সিদ্ধ দেহেতেও নানা মূর্ত্তি দর্শন হয়—এইরূপ আতিবাহিক দেহ বাস্তব বর্ত্তমান আছে, এই জন্মই শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা।

এই প্রসঙ্গে ফটোগ্রাফের কথা উঠিলে স্বামীজী বলিলেনঃ—দেখ, ইহার মধ্যে গুরু-শিষ্যের ব্যবহারের অনেক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। যখন ফটো তুলিবে তখন শুদ্ধ সচ্ছ কাচের মধ্য দিয়াই মূর্ম্ভির আলো ভিতরে নিতে হয়। মূর্ত্তি তোলার সময় কেমেরার বাক্সসহ কাচখণ্ডকে অহ্য আলোর সহিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ-চ্যুত করিতে হয়, সেইজগ্র কাল কাপড়েতে আবরণ আবশ্যক। যখন ছবি পড়িল তখন এত সৃক্ষ হইয়া পড়িল যে অন্তোর কথা দূরে থাকুক স্বয়ং ফটোগ্রাফারও তাহা দেখিতে পায় না। পরে মসল্লার জলে नानाकियात घाता ज्या मृद्धि कारम कारम कृषिया छेठिन ७ দৃঢ় হইল; তখন উহা আর আলো বাতাসে নষ্ট হয় না, তখন তাহা হইতে অগ্ত ছবি তোলা যায়। সেইপ্রকার গুরুতে স্থিত বিভা গ্রহণের সময় শিষ্যের অস্তর বিশুদ্ধ কাচ সদৃশ হওয়া চাই। উপদেশ গ্রহণের সময় অনশ্য-বৃত্তি হইয়া গ্রহণ করিলেই চিত্তে উপদেশের বিশুদ্ধ ছাপ পড়িবে সেইজগ্য ঐ সময় সমস্ত বহির্বিষয়ের চিন্তা ত্যাগপুর্বক একান্ত মনে প্রবণ প্রয়োজনীয়। উপদেশ তখন অত্যন্ত স্ক্ষভাবে গৃহীত হয় এবং পরে অহা ক্রিয়া না করিলে শীঘ্রই তাহা নষ্ট হইয়া যায়। এজন্ম তৎপর মনন, নিদিধ্যাসন ও শম দমাদি ক্রিয়া বারা ঐ স্ক্লভাবকে ফুটাইয়া ও দৃঢ় করিয়া তুলিতে হয়। তুৎপরে ঐ ব্যক্তির অন্তরের ভাব আর বহিজগতের ব্যবহারে নষ্ট করিতে পারে না। তখন শিষ্যের অস্তরে তত্তালোক উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে অস্থ নৃতন ব্যক্তিও ভত্তালোক পাইতে পারে।

#### ১৩১৭ ৪ঠা চৈত্র শনিবার। স্থান—হরিদ্বার-আশ্রম।

সভা প্রাতে স্নানাদি অন্তে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাং হইলে চন্দ্র জিজ্ঞাস। করিল:—

কল্য বলিয়াছিলেন প্রারকে যাহা আছে তাহা হইবেই। ব্যক্তির জীবনে যে সকল কর্মে সে প্রবৃত্ত হয় তন্মধাে কতকগুলি প্রারক্ষের বেগে ও কতকগুলি ইচ্ছা সম্ভূত পুক্ষকারের বেগে হয়;—এ অবস্থায় কোন্ কর্ম কোন্ শ্রেণীর তাহা কিরূপে নির্ণয় করা যায় ?

স্বামীজী।—কর্মকে অন্তভাবে ছই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—একগুলি পারমার্থিক জাতীয়, অপরগুলি ব্যবহারিক জাতীয়। ব্যবহাবিক জাতীয় কর্ম্মে প্রারক্ষ ও পুরুষকাব উভয়েরই প্রয়োজন দেখা যায়। পারমার্থিক কার্য্যে পুরুষকারেরই অধিক প্রয়োজন। ব্যবহাব শ্রেণীর কর্ম্মে প্রারক্ষ ফলে জাতি আয়ুঃ বিত্তাদি হইয়াছে,—পুনবায় পুরুষকারের দ্বারা নূতন কার্য্যে প্রবৃত্তি হওয়ায় ভাবী প্রারক্ষ সঞ্চিত হইতেছে।

চন্দ্র।—পারমার্থিক কার্য্যে সংস্কারগুলি প্রারক্ষ কর্মের ফল নহে ? স্বামীজী।—হাঁ, সংস্বারগুলি প্রারক্তের ফল।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগজ্ঞীহিভি জায়তে।
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমভাম্।
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদৈহিকম্॥ ইত্যাদি

এই পর্যান্তই প্রারন্ধের কার্য্য, বস্। তৎপর যাহা কিছু কর্ত্তব্য আর সদসৎ বিচার, আত্ম-তত্ত্ব-বিচার তৎ সমস্তই পুরুষকারের সাহায্যে হইবে। দেখ, মোক্ষমার্গের প্রবৃত্তি কয়জনের হয় ? তত্ত-জ্ঞানের বাক্য অল্ল লোকেরই প্রীতি-উৎপাদন করে। তোমরা সংসারে পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের দেহরক্ষার চেষ্টাতেই ব্যস্ত, সেই জন্ম উহারাও ভোমাদের মোক্ষ-মার্গের সহায়ক হয় না। উহাদিগকে প্রথম তত্ত্বকার বলিলে গ্রহণ করিবে না: অতএব আগে তাহাদিগকে ভক্তিমার্গের ও লীলা বিস্তারের গ্রন্থাদি নিজে ভক্তিযুক্ত হইয়া ধীরে ধীরে শুনাইও, ভাহাতে ক্রমে উহাদের ভক্তি বৃদ্ধি পাইবে ও ক্রমে তাহার। নববিধ ভক্তিলাভের চেষ্টা করিবে। এই প্রকারে ভক্তিমার্গের চেষ্টা দেখিলে তত্ত্ব-বিষয়ক বাক্য অক্সে অল্পে বলিবে। তথন দেখিবে এই জাতীয় বাক্যে উহারা রস পাইতেছে।

দেহ সম্বন্ধ হইতেই সংসারের সমস্ত বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হইয়াছে; এই সম্বন্ধ ছুটিয়া গেলে কি আর পরিবার, বিত্ত প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ থাকে? যতক্ষণ বিষয়-রস ভোগের বাসনা থাকিবে, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ হবেই হবে, দেখ, কন্থল যাইবার জন্ম চিত্তে প্রবল বেগ হইলেই এই দেহটা গতি-বিশিপ্ত হইল; পথে কত বিষয় ও ব্যক্তির প্রতি সাময়িকভাবে মন আরুষ্ঠ হইল, কিন্তু যতক্ষণ চিত্তে কন্থলে যাইবার প্রবল বাসনা রহিল ততক্ষণ কেহই এই দেহের গতিরোধ করিতে পারিল না। তদ্বৎ যতক্ষণ বিষয় ভোগের প্রবল বাসনার বেগ চিত্তে বর্ত্তমান থাকিবে, ততক্ষণ উহার তৃপ্তির জন্ম পুনঃ জন্মমূত্যু অবশ্যস্তাবী। এই জন্মই শাস্ত্রে বিষয়-বাসনা-নির্ত্তির উপদেশ আছে। সময় থাকিতে বিষয়-বাসনা হইতে নির্ত্ত হইয়া প্রমাত্ম-দর্শনে সচেষ্ঠ হও।



## ১৩১৭, ৫ই চৈত্র, রবিবার স্থান—হরিদার আশুম।

------

অন্ত অপরাহে ভক্তি-মার্গের প্রদক্ষ উঠিলে স্বামীজী বলিতে লাগিলেন:—

ভক্তিমার্গে "তত্ত্বমিস" এই বাক্যের অর্থ এই—"তস্তা ত্বং অসি"। এই মার্গে উপাসকের ভেদ রাখা হয়। ইহাতে যেমন আনন্দ উপভোগ হয়, তেমন আর কোথাও হয় না। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডেতে ভগবানের রাসলীলা চলিতেছে, এক এক গোপীর সঙ্গে এক এক কৃষ্ণ হইয়াছেন। আবার কখন কৃষ্ণ গোপী হইতেছেন, ক্থন্ত গোপী কৃষ্ণ হইতেছেন।

চক্র। আমরা এই ভাবেব অনধিকাবী বলিয়া ইহার মর্ম অবধারণ হয় না।

কথা প্রদক্ষে প্রাণায়াম ও ষট্চক্রের কথা উঠিলে স্বামীজী বলিলেনঃ—

পদা ও দলাদি কাল্পনিক, তথাপি সেই সকল পদাদির কল্পনার স্থলে চিত্ত স্থির করার বিশেষ ফল আছে। যাহাদের বৃত্তি অন্তর্শাধী হওয়ায় অন্তশ্চক্ষু থুলিয়াছে, তাহারা তোমাদের বাহ্য জগৎ দেখার স্থায় শরীরের অভ্যন্তর্ম্থ সমস্ত অংশ দেখিতে পারে।

# ১৩১৭, ৮ই চৈত্র, বুধবার। স্থান—হরিদার আশ্রম।

সতা মাশ্রেমানারীদের ভাগুারা হইল। স্বামীজী রাত্রি ৩টা হইতেই সারাদিন ঐ কাজের তত্ত্বাবধান করিলেন; মপরাক্তে কার্য্যান্তে তিনি বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তখন প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল।

চন্দ্র। শাস্ত্রে আছে, "গচ্ছত্যেকেন পাদেন, ভিষ্ঠত্যেকেন বুদ্ধিমান্"—এক পা স্থির রাখিয়া অন্ত পা উঠাইয়া চলিও; অতএব ব্রহ্মানন্দ-বিষয়ে মন স্থির না হইতে অর্থাৎ ঐ রসের আস্বাদ আগে না পাইতে মন বিষয়ানন্দরস ত্যাগ করিয়া কি আশ্রয়ে স্থির থাকিবে ?

স্বামীজী—এই জন্মই ত বলিতেছি ব্রহ্মানন্দরদের স্বাদ পাইবার জন্ম প্রস্তুত হও! যে পরিমাণে বিষয়ানন্দ-রসভ্যাগ হইবে, সেই পরিমাণে ব্রহ্মানন্দরস উপলব্ধি করিতে পারিবে। অতএব সর্বাদা বিচার-পূর্বক বিষয়-রসে দোষদর্শন ও ব্রহ্মস্বরূপে সর্বানন্দ-প্রাপ্তি—ইহা চিন্তা করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রোপদেশ, গুরুবাক্য, স্ব-অন্তুত্ব এই তিন্টীর যথন এক্য হইবে, তথন এ রসের আস্বাদ পাইবে।

চন্দ্র। ধ্যানের সময় ইষ্টেতে মন স্থির করার জন্ম কি প্রণালী অবলম্বনীয় ? ষামীজী—সর্বদা যক্ত অভ্যাস কর; যক্ত বহু প্রকাব জান ত ? ভাবনাত্মক যক্ত শুন। বিষয়গ্রহণকার্য্যকে ইন্দ্রিয়নরপ অগ্নিতে আহুতি করিতেছ এইরূপ জ্ঞান কব। পরে ইন্দ্রিয়গণকে প্রভ্যাহাব করিয়া মনাগ্নিতে আহুতি করিতেছ, এইরূপ ধ্যান কর। এই প্রকাবে ক্রেমে ক্রেমে একটীতে অপরটীর আহুতি করিয়া লয় কর। আবাব দেখ, ধ্যেয় অভীপ্ত মূর্ত্তিতে ধ্যাভাব নিজকে আহুতিরূপ যজ্ঞের প্রণালী এই—ধ্যেয় মূর্ত্তির যে স্থানেই মন স্থির হয়, সেই স্থানেই মন স্থির কব—বুকে মূখে পদে যেখানে পাব, স্থির কব। পরে কেবল পদাঙ্গুণ্ঠে মনকে নিয়া আস; ক্রেমে চিত্তে একমাত্র অঙ্গুঠই জ্যোতির্দ্ময়রূপে প্রকাশিত হইবে ও পরে সর্বব বস্তুতেই জ্যোতির্দ্ময়রূপ দেখা দিবে।

হে পুত্র! মৃত্যুভয় কেন হয় ? মৃত্যু কাহার ? যাহাব জন্ম, তাহার মৃত্যু। অসঙ্গ হত. বিচাব ও ধারণা করতঃ অনাত্মক পদার্থ হইতে নিজ আত্মাকে পৃথক উপলব্ধি কর। দেহের ত পতন হবেই, সময়েরও নির্ণিয় নাই। অতএব হুঁসিয়ার হইয়া কাহ্যুকব।

সর্বত্রই ভগবান নানা প্রকাবে জীবকে উপদেশ দিতেছেন. জীব তাহা বুঝে না, অথবা বুঝাইয়া দিলেও গ্রহণ করে না দ দেখ, বৃক্ষরূপে তিনি কি উপদেশ দিতেছেন, বর্ষা ও শরৎ ঋতুতে বৃক্ষ যে সকল পুষ্প পত্রাদিতে সজ্জিত হইয়াছিল, বসস্ত ঋতু আসিতেই বৃক্ষ দে সমস্ত শোভা সম্পদ্দান করিয়া উলক হইয়া খাড়া রহিল; সমস্ত সম্পদ্দে পরের উপকারার্থ দান করায় মাতা বস্থব্ধরা তাহাকে পুনরায় সেই সমস্ত সম্পত্তি দিলেন, সেও পুনরায় সেই সমস্ত সম্পত্তি পরের উপকারার্থে দান করিল। এই প্রকার দান করিতে করিতে বৃক্ষ শিক্ষা দিতেছে,—হে জীব! তোমাকে মন্থ্যোচিত গুণ সম্পদ্দে যিনি স্থাভিত করিয়াছেন, তুমি নিজের প্রয়োজনামুযায়ী পরিমাণ সেই সকল গ্রহণ করিয়া, বাকী সর্বস্থ তাহার কাজে লাগাও, তিনিও তোমাকে পুনঃ পুনঃ সেই সব শোভায় ও গ্রহণ শোভিত কবিবেন।

নবীনকে আরও বলিতে লাগিলেনঃ—তুমি প্রত্যহ শয্যা ত্যাগের সময় পৃথিবীকে এই ভাবিয়া প্রণাম করিবে যে, "হে মাতঃ! আমি তোমার মাহাত্ম্য জানিতাম না; এখন দেখিতেছি এই দেহের জননী তুমি, আবার ইহা তোমাতেই লয় প্রাপ্ত হইবে, পুনরায় তুমি সর্বাদা আরাৎপাদক হইয়া সর্বাদেহ রক্ষা করিতেছ। কত রাজা মহারাজা তোমাকে ভোগ করিতে চেষ্টা করিয়া নিজেরাই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্ত তুমি নির্বিকার একরাপই আছ; অতএব তোমাকে নমস্কার।" জলকে নমস্কার করার সময় চিন্তা করিবে, "হে বরুণদেব! তোমাকে চিনিতাম না, এখন দেখিতেছি তুমি সর্বপ্রাণীর শুদ্ধি-সম্পাদক, সকলের প্রাণ-স্বরূপ, এ জন্ম সকলে তোমাকে

'আপো নারায়ণঃ স্বয়ম্' বলিতেছে; অতএব তোমাকে নমস্বার।" সূর্য্য-নারায়ণকে নমস্বার করিবার সময় চিস্তা করিবে, "হে সূর্য্যদেব! তুমি সর্বপ্রকাশক, সর্ব-শক্তির আধার। তোমাব প্রকাশে যাবতীয় প্রাণিবর্গের ইন্দ্রিয়গণ বিষয়-গ্রহণে সমর্থ হইতেছে; তুমি আমার বৃদ্ধিতে ব্রহ্মবিছা প্রকাশ কর, যাহাতে অন্তরে তোমার প্রকাশ-রূপ দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি।"

সভ চন্দ্র ও নবীনকে সাধু ভোজনাবশিষ্ট প্রসাদ দিতে বলিয়া, স্বামীজী প্রসাদের যজ্ঞাবশিষ্ট—অমৃতত্ব-মহিমা প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন:—

কণাদনামা এক ঋষির পবিবারে তিনি, তাঁহার পত্নী, পুত্র ও পুত্রবধু এই চারিজন ছিলেন। তাঁহারা পথে ঘাটে তালাস করিয়া শস্ত সংগ্রহ করিতেন। চাবি পাঁচ দিন পরে যথেষ্ট অয় সংগ্রহীত হইলে, রন্ধন-শেষে পাঁচ ভাগ করিয়া একভাগ অতিথিরূপী ব্রন্ধের জন্ত বাখিয়া, অপর চারিভাগ চারিজনে আহার করিতেন। একদিন ভগবান্ ইহাদের ভক্তি-নিষ্ঠা পরীক্ষা করিবাব জন্ত সভিধি হইয়া আসিলেন ও অত্যম্ভ ক্ষ্যার্থ হইয়াছেন বলিয়া ক্রমে ক্রমে চাহিয়া পাঁচভাগ অয়ই খাইয়া ফেলিলেন। ঋষি সন্ধের জল দারা পুত্র ও পুত্রবধূর আরও কয়দিন প্রাণরক্ষা হইবে বিবেচনায় তাহা রক্ষা করিতে-ছিলেন; এমন সময় ভগবান্ পুনঃ মুচিরূপে আসিলেন এবং ক্ষ্যার্থ বলিয়া ঐ জলও অধিকাংশ মাগিয়া খাইলেন; এমন

সময় একটি বৈজি আসিয়া বাকী জলে তাহার গাত্র ভিজাইত চেষ্টা করিল, তাহাতে তাহার অর্দ্ধ অঙ্কুমাত্র ভিজিল এবং কবল ঐ অংশই স্বর্ণময় হইল। তাহা দেখিয়া বেজি, ছংখ কবিয়া বলিল, আমাব বাকী অঙ্গ কিরূপে সোণা হইবে ? গ্রন ভগবান্ তাহাকে বলিলেন—এমন ভারি অন্ধ-যজ্ঞ আব কেবল মহারাজ যুধিষ্ঠিরই কবিবেন। সেই যজ্ঞেব অবশিষ্ট অন্নেব সংস্পর্শে তোমাব বাকী অঙ্গ স্বর্ণময় হইবে। দেখ, ঋষিব কি ত্যাগ যাহার ফল যধিষ্টিবেব মহাযজ্ঞের ফলেব তুল্য হইল।

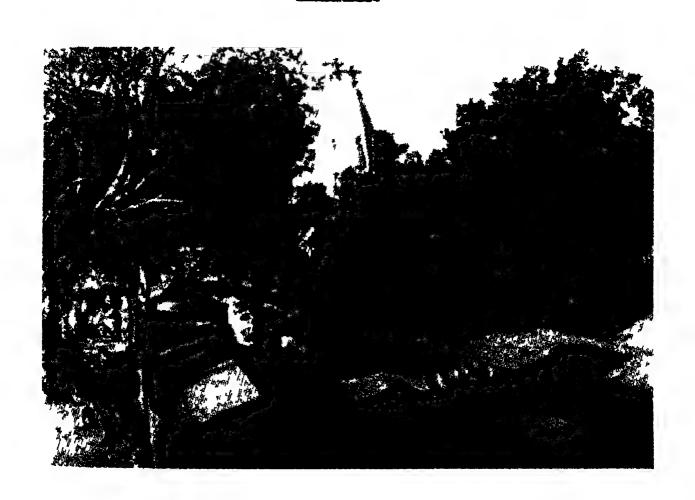

#### ১৩১৯, ১৬ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার। স্থান—২১১নং হারিসন বোড, কলিকাতা

-------

অত স্বামীজী কোথাও যাইতে উত্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে চন্দ্র প্রেণাম করিলে পব স্বামীজী গীতাকে বলিলেন, আজ আব কোথাও যাওয়া হইবে না; পরে বলিতে লাগিলেনঃ—

'অসঙ্গেংয়ং,' 'নিশ্চলোহয়,' কেন চিন্তা কব ?

জন্ম মৃত্যু কাহাব ? যেমন তুমি মনে কর 'অন্নময়োহহম্,' প্রাণ্ময়োহহম্,' 'মনোময়োহহম্,' 'বিজ্ঞানময়োহহম্,' 'চৈতন্ম ময়োহহম্,' তেমন তেমনই হইবা। যখন টেলিপ্রাফ করিয়াছিলে, তখন যাই নাই। এখন অন্তর আকাশে ঢেউ দিয়াছে, সেই জন্মই পাল্টা ঢেউ দিয়াছি। যদি তুমি কলিকাতা না আসিতে তবে তোমাদেব দেশেও যাইতাম। এখন কিছুদিনের জন্ম ধ্যান, যোগ পাঠাদি ত্যাগ করিয়া সহজ্ঞ ভাবে থাক।

চন্দ্র—ওগুলি ছাডিয়া কেবল খাওয়া আর বেড়ান এরূপ ভাবে থাকিলে কেমন উদ্বেগ বোধ হয়।

স্বামীজী—কেন? সহজ ভাবে থাকিলে কণ্ঠ হবে কেন? "উত্তমঃ সহজো ভাবঃ, মধ্যমন্ত ধ্যানাদিকম্। কনিষ্ঠো গ্রন্থপাঠাদি তীর্থযাত্রাধ্মাধ্যা॥" অতএব আত্ম-ভাবে স্থিত হইয়া সর্বত্র সেই আত্মাই বিরাজিত ইহা দর্শন করিয়া ভ্রমণ কর।

চন্দ্র—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" এই শ্লোকের জীবভাব কি ? আর কূটস্থই বা কি ?

স্বামীক্রী—জীবভাব অংশ, কৃটস্থ সংশী। যেমন সমুদ্র ার সমুদ্রের ঢেউ। ঢেউতে দৃষ্টি দিলেই বহুত্বের জ্ঞান হয়, তখন সমুদ্রের ভাব তিরোহিত থাকে। আর সমুদ্রভাবে দি টি দিলে মহান্ একসত্ব। অনুভূত হয়, তখন ঢেউগুলিব সন্তিম ও বহুম কোথায় থাকে? এক স্বৰ্ণ কত আকাৰে, এক লৌহ কতরূপে, এক মৃত্তিক। কত আকাবে বর্ত্তমান। কিন্তু যখন স্বৰ্ণৰ, লৌহত্ব ও মৃত্তিকাহ প্ৰতি দৃষ্টি কর, তখন বছয় কোথায় ? কেবল সোণাই সোণা, লোহই লোহ, মাটীই মাটী। বলত বাহ্য বহুত্ব কোথায় ছিল, কোথায় গেল ? নামে রূপেই ছিল, প্রকৃতপকে বহু অস্তিত্ব কোথায় ? এই প্রকারে নামে ও রূপেই বছর পবেও থাকিবে এবং যখনি নামে ও কপে দৃষ্টি পড়িবে, তখনি চিত্তে পুনরায় বহুত্ব প্রতিভাসিত হইবে। আবার নাম-নপে দৃষ্টি রহিত হইলেই পুনঃ একত্ব আবিভূতি হইবে।

কুটস্থ অবস্থায় এই তিনটা ভাব একত্র হওয়া চাই— সামীপ্য, উদাসীনতা ও চেতনত। এ তিনটা পরস্পারের বিবোধী ভাব যেখানে একত্রে আবিভূতি, তথায়ই কৃটস্থ প্রকাশিত। এ তিনটী কি করিয়া এক স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে? চিস্তা করিয়া উত্তর দিও।

সবোজ ও নোয়াখালীব কৃষ্ণকুমাব আসিলে পর পূর্বদেশে তকামাখ্যায় ও দার্জিলিঙ্গে যাওয়ার কথা হইল। পবে কৃষ্ণকুমাব জিজ্ঞাসা করিল—সর্ববাই ইষ্টমন্ত্র জপ করা কর্তবা ? না ভগবানের গোবিন্দাদি কোন এক নাম জপ কবা উচিত ?

স্বামীজী—মন্ত্র বড় হইলে সর্বাদা জপে কণ্ট হইতে পারে; তথাপি যদি তাহা পাব ভালই; নতুবা গোবিন্দাদি কোন এক নাম কর। গৌ—গুহায়াম্ বিভাতে যঃ—গুহাতে অর্থাৎ হৃদয় আকাশে যাহাকে জানা যায়। অথবা গো—ইন্দ্রিয়, তাহাদের প্রতিপালক। যে ভাবেই লও। তাঁহার বহু নাম, মুসলমান কোরাণে তাঁহারই নাম কবে, ঈশাই বাইবেলে তাহারই নাম করে, আকাগণ ব্রহ্ম বলিয়া তাহারই নাম কবে, যোগিগণ ও বলিয়া তাহারই নাম করে, আর আর্য্য-সমাজিগণ ভূভুবিঃ স্বঃ আদি বলিয়া তাঁহারই নাম করে। তোমাব নাম কৃষ্ণকুমার, কিন্তু ছেলে ডাকে বাবা, ভাই ডাকে দাদা, দ্রী ডাকে কর্তা। এই সকল নাম কে রাখিয়াছে ? সেই সকল সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তিগণ। তদ্রপ ভগবানের নামও, এই সকল নামকরণ করে ভক্তেরা। আসল কথা হইতেছে এই যে, যেই নামে রুচি, প্রেম, ভক্তি হয়, সেই নামই কর।

থুব কর—খুব চালাও; কিন্তু সম্প্রদায়ের অজ্ঞানে পড়িয়া নগড়া করিও না। নাম তাঁহারই, যেই নামে ডাক তাহাকেই ডাকিতেছে। কলিতে ভগবানের নামই সার, ভাগবতগ্রস্থ ইহা ঘোষণা করিতেছে।

চন্দ্র ক্টান্থে এ তিন ভাব কি প্রকারে সম্ভব বুঝাইয়া দিন।

ষামীজী—দেখ, এক অশ্বথ বৃক্ষের নীচে ছুইজন মন্নুযুদ্ধ করিতেছে। এই তিন জনের মধ্যে অশ্বথ বৃক্ষ উদাসীন ও সমীপ, কিন্তু চেতন নহে; অপর মন্নদ্বয় এক সময়ে পরস্পরে আসক্ত স্থতরাং সে সময়ে চেতন ও সমীপ হইয়াও উদাসীন নহে; অপর সময়ে উভয়ে পৃথক দাঁড়াইয়া থাকে, তখনও চেতন এবং উদাসীন হইয়া সমীপ নহে। তদ্বৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, স্ব্রুপ্তি অবস্থান্থিত ব্যক্তিকে কৃটস্থ বলা যায় না; কারণ ইহারা পরস্পর বিরোধী ও কৃটস্থ লক্ষণযুক্ত নহে। ইহাদের অতীত অবস্থাই কৃটস্থ অবস্থা। এই সকল তত্ত্বকথা বহুলোক-সমাগমস্থানে বলিবার ও ধারণা করিবার বিষয় নহে; সেই জন্মই বলি হরিদ্বারে চল, তথায় এই সকল বিষয়ের কুস্তি হবে। সেখানে বেশ থাকি, চাধার স্থায় বাগান দেখি— আর এখানে আসিলে খাই আর ছধ দেই।

চল্ৰ—এখানে ইহাতে কি আনন্দ পান্না ?

স্বামীজী—ইহাতে আর গরুর আনন্দ কি ? একজন চাষা গরুর ব্যবহারে রাগ করিয়া বলিয়াছিল—তোকে চোরে নেক্। গরু মনে মনে বলিল, "তাতে আমার কি ? এখানেও খাই চাষ কবি, সেখানেও তাই করিব।"

চন্দ্র—এথানে এ সব কথায় কি কিছুই আনন্দ পান না ? সামীজী—পাই বৈ কি, যখন অধিকারী মিলে, তখন বড়ই আনন্দ হয়।

চক্স-পঞ্চাষবিবেকদারা আত্মজ্ঞানের প্রণালীতে "নেতি নেতি" বিচাবের অবশেষে দৈতজ্ঞান কেন থাকিবে না ?

সামীজী—অধিষ্ঠান আর অধ্যাস এই তুইটী ভাব আছে ত ? ইহাদের কাহাতে কে আছে ?

চন্দ্র—অধ্যাস সমস্ত অধিষ্ঠানচৈতত্যেতেই অবস্থিত। স্থামীজী—তবে কেন দৈতসন্দেহ, বৎস ?

স্ব।মীজী—একটা কর্পুরের চাকা দেখাইয়া বলিলেনঃ— এটা কি আবস্থায় আছে ?

চল্র—স্থুল অবস্থায়।

স্বামীজী—ইহার গন্ধ যে নাকে লাগে, তাহা কেন হয় ? ইহা ত দূরেই পড়িয়া আছে।

চন্দ্র — স্ক্রভাব গ্রহণ করিয়া ইহা দূরক্তিত লোকের নাকে যায়।

সামীজী—এই সুল অবস্থায় আসার পৃধের ইহা কি অবস্থায় ছিল ?

স্বামীঞ্জী। —হে পুত্র, তদ্বং সমস্ত পদার্থই সুল অবস্থার পুর্বেওপরে কারণেতেই স্ক্ররূপে থাকে; ব্রহ্ম হইছে ইহাদের পার্থক্য যে কর, ব্রহ্মকে কোথায় রাখিবে, ইহাদিগকে কোথায় রাখিবে? পৃথক পৃথক রাখার স্থান কোথায়? দেখ, ভারত গবর্ণমেণ্টের হিসাব-দপ্তর লিখিতে লিখিতে কত বড় হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু পালে মেণ্টে যখন যায়, ত্ই চারি কথায় পূর্বেও পর বংসরের আয় ব্যায়ের আলোচনা লিখা থাকে। তদ্বং ব্রহ্মের হিসাবনিকাশ লিখিতে লিখিতে বেদ, পুরাণ, কোরাণ, বাইবেল, ভাগবত কত কি স্ঠি হইল। কিন্তু শেষ কথা কি? "ব্রহ্মবাস্থি", "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম", "তত্তমিস", "অহং ব্রহ্মাস্থি", ইত্যাদি বাক্যে সমস্তই চুম্বক হইয়াছে।

"শ্লোকার্দ্ধন প্রবক্ষ্যামি যত্তকং গ্রন্থকোটীভিঃ। ব্রহ্ম সভ্যং জগৎ মিথ্যা জীবো ব্রহ্মিব না পরঃ॥" পরে অস্ত কথা প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন,—

দেখ, কেহ নিজ শরীরদ্বারা অন্তের উপকার অপকার করে, কেহ নিজ প্রাণদ্বারা, কেহ নিজ মনদ্বারা অন্তের উপকার অপকার করে, কেহ অপরের মনে মন লাগাইয়া অনেক জানে শুনে, কেহ বুদ্ধিতে বুদ্ধি ও চিত্তে চিত্ত লাগাইয়া অস্তরিকে অনেক কাজ করে; সে সবও ভেল্কী ৰলিয়াই জানিবে; অন্তর্থামী ইত্যাদি গুণ পাইতে চাহিলে, নেক্। গরু মনে মনে বলিল, "তাতে আমার কি ? এখানেও খাই চাষ করি, সেখানেও তাই করিব।"

চন্দ্র—এথানে এ সব কথায় কি কিছুই আনন্দ পান না ? সামীজী—পাই বৈ কি, যখন অধিকারী মিলে, তখন বড়ই আনন্দ হয়।

চক্র —পঞ্চােষবিবেকদারা আত্মজানের প্রণালীতে "নেতি নেতি" বিচারের অবশেষে দ্বৈতজ্ঞান কেন থাকিবে না ং

সামীজী—অধিষ্ঠান আর অধ্যাস এই তুইটী ভাব আছে ত ৃ ইহাদের কাহাতে কে আছে গ্

চন্দ্র—অধ্যাস সমস্ত অধিষ্ঠানচৈত্তগেতেই অবস্থিত। স্বামীজী—তবে কেন দ্বৈতসন্দেহ, বংস ?

স্ব।মীজী—একটা কর্পুরের চাকা দেখাইয়া বলিলেন:— এটা কি আবস্থায় আছে ?

চন্দ্র-স্থল অবস্থায়।

, সামীজী—ইহার গন্ধ যে নাকে লাগে, তাহা কেন হয় ? ইহা ত দূরেই পড়িয়া আছে।

চন্দ্র — স্ক্রভাব গ্রহণ করিয়া ইহা দূরস্থিত লোকের নাকে যায়।

সামীজী—এই সুল অবস্থায় আসার পূর্বেই ইহা কি অবস্থায় ছিল ?

চশ্র ।—ইহা সৃক্ষ অবস্থায় বৃক্ষে ও মৃত্তিকায় ছিল।

স্বামীক্ষী। —হে পুজ, তছৎ সমস্ত পদার্থই সূল অবস্থার পূর্বেও পরে কারণেতেই স্ক্রানপে থাকে; ব্রহ্ম হইতে ইহাদের পার্থক্য যে কর, ব্রহ্মকে কোথায় রাখিবে, ইহাদিগকে কোথায় রাখিবে? পৃথক পৃথক রাখার স্থান কোথায়? দেখ, ভারত গবর্ণমেন্টের হিসাব-দপ্তর লিখিতে লিখিতে কত বড় হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু পালে মেন্টে যখন যায়, তখন কি ভাবে যায়? স্ক্রা হইয়া ক্ষুজ রিপোর্ট আকারে যায়, তুই চারি কথায় পূর্বেও পর বংসরের আয় ব্যায়ের আলোচনা লিখা থাকে। তদ্বং ব্রহ্মের হিসাবনিকাশ লিখিতে লিখিতে বেদ, পুরাণ, কোরাণ, বাইবেল, ভাগবত কত কি স্পষ্টি হইল। কিন্তু শেষ কথা কি? "ব্রহ্মবান্সি", "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম", "তত্তমিন", "অহং ব্রহ্মান্মি", ইত্যাদি বাক্যে সমস্তই চুম্বক হইয়াছে।

"শ্লোকার্দ্ধন প্রবক্ষ্যামি যহকেং গ্রন্থকোটীভিঃ। ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা জীবো ব্রহ্মিব না পরঃ॥" পরে অহ্য কথা প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন,—

দেখ, কেহ নিজ শরীরদ্বারা অস্তের উপকার অপকার করে, কেহ নিজ প্রাণদ্বারা, কেহ নিজ মনদ্বারা অস্তের উপকার অপকার করে, কেহ অপরের মনে মন লাগাইয়া অনেক জানে শুনে, কেহ বুদ্ধিতে বৃদ্ধি ও চিত্তে চিত্ত লাগাইয়া অস্তরিক্ষে অনেক কাজ করে; সে সবও ভেল্কী বলিয়াই জানিবে; অস্তর্থামী ইত্যাদি গুণ পাইতে চাহিলে, সে সকলের দরকার হয়। ব্রহ্মবিভাতে সে সকলের স্থান নাই; ব্রহ্মবেতা ঐ সকল ইচ্ছা করেন না।

আচ্ছা, সাধুতে ও তোমাতে পার্থক্য কি ? সপ্ত ধাতু, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, আত্মা এই সমস্ত উভয়েরই এক রকম আছে। তবে সাধুসঙ্গ কর কেন ?

চন্দ্র—প্রয়োজন এই—তত্ত্তান ও ভক্তি বৃদ্ধি হয়।
পার্থক্য এই—যেমন লোহ ও চুম্বক বৈজ্ঞানিক হিসাবে এক
লোহ পদার্থ হইলেও যাবৎ লোহ চুম্বকত্ব প্রাপ্ত না হয়,
ভাবৎই ভাহা চুম্বককর্ত্বক আকৃষ্ট হয়। ভেমনই সাধারণ
বদ্ধ জীবে ও সাধুতে পার্থক্য; কিছু বিশেষত্ব আছে, তাই
সাধুর নিকট বদ্ধ জীব যায়।

স্বামীজা—দেখ, বড়লাট লর্ড রিপণের সঙ্গে একদিন আমার এবিষয় কথা হইয়াছিল। তিনি একবার একা সিমলা পাহাড়ে বেড়াইতেছিলেন। আমিও সেই সময় ঐ রাস্তায় ছিলাম; আমাকে দেখিয়াই তিনি মাথার টুণী উঠাইলেন। তাহাতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "সাহেব, কি জন্ম ও কাহাকে সেলাম করিলেন? আপনি ও আমি পোষাকে ভাবায় ও গঠনে পৃথক হইলেও বস্তুহিসাবে পৃথক নহি। আমাতেও যাহা আছে, আপনাতেও তাহা আছে"। সাহেব বলিলেন,—'তথাপিও কিছু বিশেষত্ব আছে—আকর্ষণী শক্তি, তাহাকে সেলাম করিয়াছি।' আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'হিন্দুর কোন্ কোন্ ধর্মগ্রন্থ পড়িয়াছেন ?' উত্তরে

জানিলাম, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, পঞ্চশীআদি ও দশখানা উপনিষদ্ পড়িয়াছেন। তিনি আমার সহিত আলাপ করিতে চাহিলে বলিলাম,—পরদিন অমুক সময়ে অমুক স্থানতে পুনঃ দেখা হইবে। পরদিন তিনিও ঠিক সময়ে আসিলে পর অনেক তত্ত্বকথাব আলাপ হইল।

সাধুসকে বিশেষ কি হয় বলিব ? তোমাদের গৃহস্থদের দৃষ্টান্তবারাই দেখাইতেছি, শীত্র বুঝিবে। প্রত্যুহ কি গর্ভোৎপত্তি হয় ? ভিতরে প্রদন্ধ ভাব যখন হয়, সে সময় ঝট্ অসঙ্গানন্দ স্বভাব গর্ভে সঞ্চারিত ও ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তদ্বৎ সাধুসঙ্গ করিতে করিতে একদিন সাধু ও সেবকের অন্তঃকরণের এমনই গৃঢ় মিলন হবে; তখন সেবকেব অন্তঃকরণ শুদ্ধ গ্রহণশক্তিদারা সাধুর বীর্য্য গ্রহণ কবিয়া অন্তরে গর্ভাধান করিবে। এই সময় সকলের পক্ষে সমানভাবে আসে না।

কিছুক্ষণ অন্য কথার পর স্বামীজী বলিতে লাগিলেনঃ— সতরঞ্চ খেলা জানত ? সেই সতরঞ্চে ঘোড়া—ইন্দ্রিয়, মন— মন্তবারণ (পিল্), বৃদ্ধি—মন্ত্রী (দাবা), আত্মা—রাজা; এই গুলির সঙ্গে বিবেক সংযম আদির লড়াই। বস্, বসিয়া বসিয়া এই সতরঞ্চ খেলা কর। এই এক কিস্তি, আবার বিপক্ষ সেই কিস্তি কাটিবে; এই প্রকারে শেষে এক কিস্তিতে মাং হইলে রাজা ধরা পড়িবে, তখন ভিতর হইতে আনন্দে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিবে! পুनরায় স্বামীজী বলিতে লাগিলেন:---

হে পুত্র! গৃহস্থ হওয়। অতি উদ্ভম ভাগ্য, যদি ঠিক ঠিক হৈতে পারে। দেখ, এক ঋষি এক রাজার পুত্রকে বনে বাঘে খাইতে দেখিয়া, তাহার ঘোড়া কাপড় প্রভৃতি লইয়া রাজাকে খবর দিতে গোলেন, রাজার নাম "নির্মোহন"। তিনি ঐ খবর শুনিয়া বলিলেন,—'আমার পুত্রই হয় নাই, মৃত্যু আবার কাহার হইবে ? ইহাতে আপনার সন্দেহ হইলে, রাণীকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন'। ঋষি রাণীকে ঐ বিষয় জানাইলে, তিনি বলিলেন—আমার পুত্র কবে হইল ?

খবি বলিলেন,—এই তাহার নাম, এই সকল তাহার জিনিষ, এইক্ষণে শ্বরণ করিয়া দেখুন। রাণী বলিলেন—এই সমস্ত কাহার জিনিষ জানি না। আর যদি কখনও কাহাকে প্রসব করিয়াও থাকি, তাহাতেই বা কি হইল ? এক ফোটা রক্ত হৈতে এক পুত্র জন্মে, কত হাজার ফোটা প্রতি মাসে পরিত্যাগ করি। তাহার জন্ম ছংখ করি না, এক ফোটার জন্ম ছংখ করিব' ? এই রাণীর নাম ছিল "নির্মোহিনী"।

তৎপরে ঝিষ রাজপুত্রবধুর নিকট এই মংমাদ বলিলে, বধ্ বলিলেন,—'আমার স্বামী সর্বজীব-স্বামী, সর্বজাব-জদয়ে বাস করেন, তাঁহাকে জাবার কে মারিবে?' এই কথা বলিভেই বধুর চক্ষে জল দেখা দিল। ভাহা দেখিয়া ঋষি বলিলেন,—'মা! তবে কাঁদ কেন ?'—বধু বলিজ্যেন,—'এই জন্ম কাঁদি যে, মঙ্গলামঙ্গল খবর বহন করে পদাতি লোক; আপনি ঋষি, এমন লোক হইয়াও এই সামাশ্য পদাতিকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহাতেই তঃখ হইল।' ঋষির তখন ভ্রম দূর হইল। গৃহস্থ হও, ত এই প্রকার হইতে চেষ্টা কর।

অপরাত্নে চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও অপর কয়েকটা বন্ধুসহ চন্দ্র স্বামীজীর দর্শনে গেলেন। চন্দ্র অত্যন্ত ঘর্মাক্ত হইয়াছে দেখিয়া স্বামীজী তাহার পুত্রকে বাতাস করিতে বলিলেন; তাহাতে চন্দ্র পুত্রকে স্বামীজীর সাক্ষাতে তাহাকে বাতাস করিতে নিষেধ করায় স্বামীজী বলিতে লাগিলেনঃ—

"না, নিষেধ করিও না। আমার আদেশ। পিতা মাতার সেবা আর কোথায় হবে । মনুষ্য ক্রম মাক্ষার বটে, নতুবা স্বর্গ হইতেও মোক্ষ-মার্গে যাইতে পারিবার বিধান শাস্ত্রে থাকিত। দেখনা—

"তে তং ভুক্ত্বা স্বৰ্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মৰ্ত্ত্যলোকং বিশস্তি!"

অতএব মোক্ষ এই মরলোক হইতেই হইতে পারে।"

লয়, ক্যায় ও রসাম্বাদ কাহাকে বলে ও সমাধির সহিত ইহাদের পার্থক্য কি ? এই প্রশ্ন হইলে স্বামীজী উত্তর ক্রিলেন:—

এই ভিন্টী অবস্থা হইতে বাঁচিয়া যাইতে পারিলে অ-সক্রপ

অবস্থায় যাওয়া যায়। এই তিনটীর পার্থক্য বুঝ। (১) লয়—
সুষ্প্তি ভাব, ভগবানের নামও চলিতেছে না, মন অহ্যত্রও যায়
নাই, অজ্ঞান বা অভাব জ্ঞানকে আগ্রয় করিয়া রহিয়াছে।
(২) কযায়—ভগবানের নাম চলিতেছে না, মনও অহ্যত্র যায়
নাই, নিদ্রা অবস্থাও নয়, অর্থাৎ উন্মীলিত কিন্তু স্থগিত অবস্থা।
(৩) রসাস্বাদ—নাম চলিতেছে, কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল,
স্বরূপ অবস্থায়ও স্থিত নহে, লয় কষায় অবস্থায়ও নহে, যেমন
জলপূর্ণ পাত্র হইতে কেহ জলাস্বাদ করিতে গিয়া কলসীর
বহিদ্দেশের শীতলতা আস্থাদ করিতেছে; ইহা জল নহে, অথচ
জলেরই গুণ। এই অবস্থায় সর্কেন্দ্রিয় দ্বারা আনন্দ—
দৈতানন্দ অনুভূত হয়।

চন্দ্র—কি প্রকারে এই তিন অবস্থা হইতে বাঁচিয়া চলা যায় ?

সামীজী—তাহা এই সভা মধ্যে কি প্রকারে দেখাইব ?
নির্জনে একান্ত অবস্থায় গুরু ও উপযুক্ত শিশ্য মধ্যে ইহার
বুঝা-পড়া প্রকৃতমতে হইতে পারে। মোটামুটি উপায় এই—
'লয়' অবস্থা হইলে দীর্ঘস্বরে প্রণবাদি উচ্চারণ করিলে উহা
দূর হইবে। 'ক্ষায়' অবস্থা হইলে কিছুক্ষণ হাটিয়া আসিলে,
উহা নির্ত হয়। রসাস্বাদ অবস্থা আসিলে, মধ্যে মধ্যে ঝট্
চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিতে হয় ও বিচার করিতে হয়।

অক্ত কথাপ্রসঙ্গে দূরদেশে ভ্রমণ সময়েও জ্রীলোক হইতে কডদূর কাজ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বলিতে লাগিলেন:—

পাণ্ডবগণ বনে গমন করিলে তুর্য্যোধন তাহাদিগকে নষ্ট করার জন্ম হর্ববাসা ঋষিকে সশিষ্য পাগুবের শিবিরে উপস্থিত হইয়া তাহাদের অবস্থা জ্ঞাত হইতে বলিলেন, এবং অন্ন গ্রহণের পূর্বে যুধিষ্ঠিরের নিকট আচমনের জন্ম সমুদ্রজল, লবঙ্গ-বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ এবং ক্ষীরান্ন, ও ভোজনান্তে দক্ষিণাস্বরূপ দশ সহস্র অশ্বমেধ সম্পাদনযোগ্য অর্থ অথবা তৎসম ফল প্রার্থনা করিবার জন্ম বলিয়া দিলেন। তুর্বাসা যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া তদ্রপ প্রস্তাব করিলে, পাণ্ডবগণ ভগবদাশ্রয় গ্রহণ করতঃ প্রথম তিনটী প্রার্থনা পূরণ করিয়া উদ্ধার পাইলেন। কিন্তু ভোজনান্তে দক্ষিণা প্রার্থনা করায়, তাহা দিতে অক্ষম হওয়ায় শাপভয়ে ধর্মরাজকে কাতর দেখিয়া জৌপদী জ্রুতপদে গিয়া তুর্বাসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! সাধুর পাদবিক্ষেপের অমুসরণ করিলে কি ফল হয়, আমাকে তাহা জানাইলে সুখী इहेव। 
छुर्वामा 
छो अमिरिक मधु 
त वहान विलिन-

"বিধিবং যজ্ঞ করতঃ যে দ্বিজ উত্তম কুল গোত। সাধু নিকট্ চল্ যাতে হি সো ফল্ পগ্ পগ্ হোত॥"

"হে বংসে! উত্তম-কুল-গোত্র-জাত দ্বিজ বিধিবং অশ্ব-মেধাদি যজ্ঞ করিলে যে ফল পায়, সাধুর নিকট গিয়া প্রতি পাদবিক্ষেপেই সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

দ্রোপদী বলিলেন—"প্রভো! শ্লোকটী আমায় লিখিয়া দিতে আজ্ঞা হয়।" তুর্বাসা ঋষি তাহা লিখিয়া দিয়া গমনোগত হইলে যুধিষ্ঠিরাদি সহ জৌপদীও বহুদূর তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলেন। অতঃপর ছর্বাসা ঋষি যুধিষ্ঠিরের নিকট দক্ষিণা চাহিলে, জ্রোপদী সহর তাঁহার হাতে ঐ শ্লোকের কাগজখানা দিয়া বলিলেন—"প্রভো! এই ব্যবস্থামতে পঞ্চ পাশুবসহ আমার যত অশ্বমেধের ফল প্রাপ্তি হইয়াছে, তাহা হইতে আপনার প্রাপা ফল নিয়া, বাকী ফল আমাদিগকে সার্থক করিয়া দেন।"

তখন ত্ব্বাসা হাসিয়া বলিলেন--

"জয়োল্ত পাতৃপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনাদিনঃ।"

শিব চক্রবর্তী—কি প্রকারে সর্বাঙ্গস্থলরভাবে নাম জপ ও ইষ্টের ধ্যান হয় ?

স্বামীজ্ঞী — সংশয়শৃত্য ভাবে ও একেতে নিষ্ঠা রাখিয়া নাম করিলেই প্রকৃত নাম করা হয়। নামেতেই রূপ মিলিবে। উপাসনা করিতে হইলে, নিজের হৃদয়কে এক বড় ময়দান কল্পনা কর, তাহাতে ইপ্তদেবের এক বৃহৎ মন্দির কল্পনা কর, তদভাস্তরে স্বর্ণ সিংহাসনে ইপ্তমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া, তাঁহার চরণে প্রচুর বিশ্বপত্র তুলসা চন্দন দাও, পরে নৈবেতাদি দিয়া আরতি কর, প্রে ঐ মূর্ত্তির ধ্যান কর। সর্বাঙ্গ এক সময়ে ধ্যানে না আসিলে, কেবল পায়ের বৃদ্ধান্তুতে মনের স্থিতি

শিব—শ্রীকৃষ্ণের ধাম কোথায় ?

স্বামীজী—ভাগবতে বৃন্দাবন আদি ধামের উল্লেখ আছে; আরু গীতায় ভগবান্ নিজে ঐ ধামের লক্ষণ বলিয়াছেন— "ন তৎ ভাসয়তে সূর্য্যো, ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। যৎ গছা ন নিবর্ত্ততে তৎ ধাম পরমং মম ॥"

এই কষ্টি-পাথরে ক্ষিয়া ভাঁহার ধাম নির্ণয় কর। বাছা! মতের ভ্রম অবলম্বন করিও না—আচারী সম্প্রদায় নিজ মতে টানিবে, ভাহাতে ক্ষিও না। রাত্র ৮টার পর আরতি হইলে সকলেই চলিয়া আসে।



## ১৩১৯, ১৭ই শ্রাবণ, শুক্রবার। স্থান—২১১নং হারিসন্রোড, কলিকাতা।

-------

প্রাতে নোয়াখালীর হেমন্ত সেন আসিয়া বসিলে পর
মঙ্গল প্রশান্তে পূর্ববিদিনের লয়, কষায় ও রসাস্বাদ বিষয়ে
স্বামীজী বলিতে লাগিলেনঃ—

দেখ, কোন শিশ্যকে গুরু "গো" আনিতে বলিয়া তার
লক্ষণ বলিয়া দিলেন—(১) চারিটী স্তন, (২) চারিটি পদ,
(৩) তুইটী কর্ণ, (৩) একটি পুচ্ছ আছে। শিষ্য তালাস
করিয়া একটা মহিষেতে ঐ লক্ষণ দেখিয়া তাহাই আনিল;
কারণ গরুর বিশেষ লক্ষণ—গলকম্বলম্ব সে শুনে নাই, গুরুও
বলেন নাই। তদ্বং লয়, ক্ষায়, রসাম্বাদ ও স্বরূপ অবস্থার
পার্থক্য বর্ণনা কোন গ্রন্থে পাবে না; উপযুক্ত অধিকারীকে
গুরুই বুঝাইতে সক্ষম।

চক্স—আচ্ছা, "জ্ঞানে চিন্মাত্রং ব্রহ্ম, যোগে বিশ্বময়ঃ পরাত্মা, ভক্তো পূর্ণপুরুষো ভগবান্"—পুরুষোত্তমের এই যে তিন প্রকার প্রকাশ হয়, তাহাতে আর কৃটস্থ ভাবে প্রভেদ কি? এবং ভক্ত ও ভগবানে সম্বন্ধ কি?

সামীজী—প্রকাশ তিন প্রকার হবে কেন ? বছপ্রকার হয়। কূটস্থভাবে সর্ব্ব-স্বরূপে স্থিতি। ৰস্ত্রের সহিত সূত্রের স্থায় পরমাত্মাসহ ইহার সমবায় সম্বন্ধ। ভগবান ও ভক্তে সম্বন্ধ যেমন চকোর ও চন্দ্রে। চন্দ্রের দিকে চাহিয়া চকোরের সমুদ্র ইন্দ্রিয় বৃত্তি বন্ধ হইয়া যায়, কেবল দৃষ্টি বহাল থাকে; চন্দ্রের গতির সঙ্গে ইহার চক্ষু ও গলা ঘুরে, শরীর স্থির থাকে —এমন স্থির যে, সাপে খায় কি মান্ত্র্যে ধরে কিছুই দৃষ্টি নাই—কেবল উপাস্থাই প্রতীয়মান হয়, উপাসকের আত্ম-অস্তিত্ব পর্যান্ত ভূল হয়। হে পুত্র! এমন ভাবের উপাসনা গ্রন্থে মাত্র দেখি ও বৃদ্ধের মুখে শুনি, জীবে ইহা ছল্ল ভ; দেখা যায় না।

প্রেমের ভজনে অধিকারী হইবার বিষয়ে একটা গল্প শুন।

—গুরু শিষ্যকে অধিকারী করিবার উদ্দেশ্যে এক দেশের
এক রাজ-কন্সাকে লাভ করিবার জন্স চেষ্টিত হইতে বলিয়া
শিষ্যকে বিদায় দিলেন। শিষ্য ঐ রাজার রাজধানীতে
গিয়া চিস্তা করিলেন;—রাজপুরীতে কন্সা কোথায় থাকে,
ভাহা পুরুষের মধ্যে একমাত্র মেথরই বলিতে পারে। এই
চিস্তা করিয়া, সে রাজ-অন্তপুরের মেথরের সাহায্য গ্রহণ
করিয়া রাজকন্সার থাকিবার প্রাসাদ চিনিয়া লইল। পরে
ঐ কন্সার দর্শন আশায় সদর রাস্তায় বসিয়া, উহার
জানালার দিকে একাগ্রভাবে দেখিতে লাগিল; কখন
রাজকন্সা জানালায় দাঁড়াইবে, এই উৎকণ্ঠায় আহার-নিজা
রহিত হইল, এমন কি রাস্তায় পথিক কেহ তাহাকে কোন
কথা জিজ্ঞাসা করিলেও সে অন্তমনস্ক থাকায় উত্তর দিতে

পারিত না। তাহার এই প্রকার ধ্যাননিষ্ঠার ও স্পৃহা-শৃত্যতার কথা চতুর্দিকে প্রচারিত হইয়া, ক্রমে ক্রমে রাজার কাণে গেল। রাজা এই প্রকার সর্ববভ্যাগী পুরুষের আগমন-সংবাদ শুনিয়া স্বয়ং উপঢৌকন লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন; কিন্তু সাধুর সে দিকে কিঞ্চিৎ দাত্র দৃষ্টি নাই। রাজা অবাক হইয়া পুরে প্রবেশ করিলে পরে সাধুর আচরণ অস্তঃপুরেও প্রচার হইল ; রাজকত্যা ভাহার দাসীকে বলিল— সাধু আছে কিনা দেখ; পরিচারিকা জানালা খুলিয়া সাধুকে দেখিয়া রাজ-কন্সাকে বলিল—সাধু এখনও আছে, দেখ। তাহাতে কন্থা এ জানালায় দাঁড়াইলে, সাধু রাজ-কন্থাকে লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া উঠিল। পরিচারিকা রাজ-কন্থার প্রতি সাধুর এই আচরণ রাণীকে জানাইলে, রাজাও ইহা জানিলেন ; রাজা ভাবিলেন, এমন ত্যাগী মহাপুরুষকে ক্যা গ্রহণ করাইতে পারিলে, আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এই চিন্তা করিয়া পরিচারিকাসহ কম্মাকে গভীর রাত্রিতে সাধুদর্শনে যাইতে আদেশ করিলেন। কন্তা এইপ্রকার "কপর্দিকশৃন্ত ভিখারীর সহিত বিবাহিত হওয়া অপমানজনক জ্ঞান করিয়াও, পিতার আদেশে গভীর রাত্রে সাধুর নিকট গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সাধু বলিলেন,—"হে রাজ-কন্মে! তোমাকে লাভ করিতে হইলে তোমার কি প্রিয় কার্য্য করিতে হইবে বল ?" কন্যা স্থােগ পাইয়া নিজ গলার বহুমূল্য মুক্তাহার দেশাইয়া বলিল,—"এই প্রকার সহস্র মাল। আন।" সাধু विलितन,—यिन वानिएउटे भाति जत महस्र माना कान् हात, গোলা প্রস্তুত করিয়া রাখ, তাহা ভিন্ন স্থান হইবে না।" এই কথা বলিয়া সাধু চলিয়া গেল। পরদিন রাজা শুনিয়া তুঃখিত হইলেন ও ক্যাকে তিরস্কার করিলেন। সাধু মুক্তার উৎপত্তি-স্থান সমুদ্র-তটে যাইয়া দেখিল বহু কন্তে ভুবুরিয়া যে মুক্তা উঠাইতেছে, তাহার লক্ষের মধ্যেও রাজ-ক্যার গলার মুক্তার তায় একটা মুক্তাও পাওয়া যায় না। ইহা দেখিয়া সাধু সমুদ্র সেঁচিয়া ভাল মুক্তা সংগ্রহ মানসে তুম্ড়ি করিয়া সমুক্তজল দূরে নিয়া ফেলিতে ও ঐ স্থান হইতে মাটি আনিয়া সমুদ্রে ফেলিতে লাগিল। এই প্রকার কিছুদিন করিলে পর সমুদ্র ভীত হইয়া বরুণ-দেবকে সাধুর উদ্দেশ্য জানিতে প্রেরণ করিলেন। বরুণ-দেব উহাকে-জিজ্ঞাস। করিলে, সাধু ভাহার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিল। তখন বরুণ বলিলেন, "এই প্রকারে সমুদ্র সেঁচা এক জীবনে অসম্ভব।" সাধু বলিল, "জীবন ত অনস্ত, সাধনার দারা কোনও জমে আমি গরুড় হইয়া পক্ষাঘাতে অথবা অগস্ত্য হইয়া গণ্ডুষে নিশ্চয়ই সমুদ্র শোষণ করিব।" বরুণদেব সমুদ্রকে সাধুর দৃ**ঢ়সংকল্প** ও তীব্র সাধনার বিষয় জানাইলে, সমুদ্র ভীত হইয়া সাধুর নিকটে করযোড়ে উপস্থিত হইয়া আদেশ জানিতে চাহিলেন। সাধু রাজকতার গলার মুক্তার তায় বহুসংখ্যক মুক্তা ঐ রাজ্যে পৌছাইয়া দিবার জন্ম সমুদ্রকে অনুরোধ করিল। তৎপর সমুদ্র এরপ অসংখ্য মুক্তা বহু পশু-পৃষ্ঠে এ রাজ্যে প্রেরণ

বরিশাল- নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীশ টিটাগড়ে কান্ধ করেন! তিনি আসিয়া স্বামীজীকে বলিতে লাগিলেন,—একদিন গৃহিণী হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া কখনও গভীর হাস্তা, কখনও গভীর রোদন করিতেছিলেন; তাঁহার এ অবস্থা দেখিয়া আমি একেবারে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম। বহু চিন্তা করিয়া দেখিলাম, পূর্বে এজাতীয় কোন রোগ তাঁহার ছিল না; স্থতরাং হঠাৎ এরূপ অবস্থা কোন রোগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। ঐ অবস্থায় মধ্যে মধ্যে তিনি যেন কাহারও নিকট অপরাধ ক্ষমা চাহিতেছেন ও ভবিষ্যতে আর তদ্রপ অপরাধ করিবেন না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। কিয়ংকাল পবে তিনি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন,—আপনি দেখিলেন না? গুরুজী মহারাজ আসিয়াছিলেন, তাঁহার ভয়ানক ক্রোধপূর্ণ মূর্ত্তি, আমি তাঁহাকে শাস্ত করিবার জন্ম কত ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম; তিনি শাসন করিয়া যেন শাস্ত ना ट्रेशिट हिला (शर्लन।" शृक्षिीत शलात क्षी नाह দেখিয়াই চতুর্দ্দিকে বহু তালাস করিলেন কিন্তু পাইলেন না; রাত্রে শয়নের পর স্বপ্নে পুনরায় কণ্ঠা পাইলেন। এসকল ব্যাপার কি ? আমি কিছুই বুঝি না।

স্বামীজী ইহার উত্তরে কেবল এইমাত্র বলিলেন:—

<sup>&</sup>quot;গুরু পরমাত্মা কোন অপরাধের জন্ম শাসন করিয়াছেন আর কি।"

# ১৩১৯ সন, ১৮ই শ্রাবণ, শনিবার। স্থান—২১১ নং হারিসন রোড, কলিকাতা

মত প্রাতে সেমস্তের সহিত চক্রও স্বামীজীর নিকট গেলে অত্য কথা-শেষে প্রাণায়ামের কথা উঠিলে; স্বামীজী বলিলেনঃ—

প্রাণ-ভূরী অন্তর্যামী ভগবান নিজ হাতে রাখিয়াছেন; আর অন্থ সমস্ত বিষয়ে জীবকে স্বাধীন ব্যবহারের ক্ষমতা দিয়াছেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া, দম আঁটিয়া জীবরূপী যন্ত্র সংসারে ছাড়িয়া দিয়াছেন; যখন সেই নির্দিষ্ট সংখ্যা ফুরাইবে, তখন কল বন্ধ হইবে। প্রাণায়াম বা সমাধির দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসের দৈনিক সংখ্যা কমান যায়; তাহাতে দিন মাস হিসাবে জীবন বেশী সময় থাকে সত্য; কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের নির্দিষ্ট সংখ্যা বাড়ান কমান যায় না। স্থল দেহে প্রাণ-ক্রিয়া চলে, মৃত্যু অন্তে আতিবাহিক দেহে, সেই ক্রিয়া স্থিরভাবে থাকে।

#### ১৩১৯ সন, ১৯শে শ্রাবণ, রবিবার। স্থান—২১১ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

অগু প্রাতে স্নানাস্তে হেমস্তের সহিত চন্দ্র স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইল। তাঁহারা শুনিলেন স্বামীজী বলিতেছেনঃ—

নিজের স্ত্রী ও পুত্রকে কখনও প্রশংসা করিতে নাই, ইহাদের প্রশংসা মৃত্যু অন্তে কর্ত্তব্য ; বন্ধুকে ও ভৃত্যুকে কার্য্য সমাধা অন্তে প্রশংসা করিতে হয়; কিন্তু গুরুজন ও ইষ্টদেবকে সর্বদা সাক্ষাতে ও পরোক্ষে প্রশংসা করিতে হয়। এক ব্রাহ্মণের পুত্র দিখিজয়ী পণ্ডিত হইয়া দেশে আসিলে রাজা প্রজা সকলেই তাহাকে সম্মান করিতে লাগিল। পিতা দেখিলেন ছেলের মনে অহংস্কার জন্মিতেছে; তখন একদিন প্রণাম-কালে পিতা हिलाक विलालन—या, उथान शिर्य वम्। हिला मान পিতার এই ব্যবহারে ভারি ত্রুখ হইল ও মার কাছে গিয়া পিতার এইরূপ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাস। করিল। গৃহিণী কর্ত্তাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; পরে নির্জ্জনে গৃহিণীকে বলিলেন:—"দেখ, দেশশুদ্ধ লোক ছেলের প্রশংসা করায়, তাহার অন্তঃকরণ অহঙ্কারে ও অভিমানে ফুলিয়া উঠিয়াছে। আমি যদি তাহার অভিমান দূর না করাই, তবে শেষে সে নষ্ট হইবে।" ছেলে চুপে বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল; পিতার কার্য্যের গৃঢ় মর্ম বুঝিয়া দৌড়িয়া আসিয়া পিতার পায়ে পড়িল ও বলিলঃ—"আমার অপরাধ ক্ষমা করুন; বুদ্ধির দোষে আপনার ভালবাসার গভীরতা আগে বুঝি নাই।" পিতা বলিলেন ঃ— "আগে তোমাব কেবল শকার্থই পড়া হইয়াছিল, এখনই ভোমার প্রকৃত পড়া হইয়াছে।" দেখ, প্রেমের শাসন কত বড়। প্রশংসা কবিতে হয় ত স্ত্রী পুল্রকে শাশান অস্তে প্রশংসা করিও। হে পুল্র! এমন পিতা আজ কাল হল্লভ। যে গুরু উত্তম, তিনি শিষ্যের প্রারক্ক ভোগেতে ব্যথিত হন না। যে গুরু কনিষ্ঠ তিনি শিষ্যের প্রাক্কাভোগে ব্যথিত হইয়া, তাহার ভোগে স্থািত রাখেন।

চন্দ্র—চাকরী ছোটটা গেছে, বড়টীত আছে।

স্বামীজী—আছে বটে তাহা ক্রমে ক্রমে যাবে। উমেদার একরকম আছে জানত ? তাহারা চাকুরীর স্থাশায় কোনমতে সরকাবী খাতায় নাম লেখাইতে পারে কিনা চেষ্টা করে। একদিন যখন মালীকের প্রয়োজন হবে, তখন ঐ খাতা দেখিয়া উমেদারকে তলব করিবেন। ভগবানের সেবায় উমেদার হওয়া বড় ভাগ্য; একবার খাতায় নাম লিখাইলে, যেখানে কর্ম্মের ভোগে যাওনা কেন, সময়ে তলব পড়িবে। কথা-প্রসঙ্গে ইদ্লপুরের বিনোদের কথা উঠিল, তৎপ্রসঙ্গে স্থামীজী বলিলেন:—

ছেলেটী আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "ভগবানকৈ হৃদয়ে না বাহিরে পূজা করিব ? হৃদয়ে বসাইলে বাহিরে চলা ফিরায় ভ্রম হয়; আর জানিনা এ হৃদয় তাঁহার আসনের উপযুক্ত হইয়াছে কিনা ?' আমি তাহাকে বলিলাম, 'হে পুত্র! তৃমি গোলোকে হরিকে রাখিয়! পূজা কর, সর্বত্র হরি বিভ্রমান সর্ব্বত্রই তাঁহার সত্তা দেখ। সমস্ত জীব-দেহ তাঁহার মন্দির, সেই মন্দিরে তিনি বাস করিতেছেন। সর্ব্ব দেহে তাঁহার অন্তিম্ব মনে করিয়া সকলের পায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, তাঁহার ধ্যান করিতে করিতে চলিবে। বিনা প্রয়োজনে কোন ব্যক্তির কোমরের উপরে তাকাইবে না। কোমরের উপরেতে অনুকৃল প্রতিকূল নানা ভাব বিভ্রমনে।"

অন্য কথা-প্রসঙ্গে স্বামীজী বলিতে লাগিলেনঃ---

সক্রদাই ভগবৎ-স্মৃতি রাখার অভ্যাস বড় দরকার; কারণ কখন দেহান্ত হয় স্থিব নাই। অভ্যাস দীর্ঘকাল না হইলে অস্তিম সময়ে ভগবৎ-স্মৃতি হয় ন'। এক জ্ঞানী পণ্ডিত শিষ্যসহ দ্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে ঘটনাক্রমে অন্ধ-জল-শৃত্য এক প্রদেশে পঁছছিলেন। তথায় তিনি চারিদিন উপবাসী থাকায় ক্ষ্ৎ-পিপাসায় কাতর অবস্থায় একদিন ভাঁহার দেহান্ত সময় উপস্থিত হইল; এমন সময় অন্ধজল অধ্বেষণে তাঁহার সঙ্গীয় যে লোক বহুদ্রে গিয়াছিল

আসিয়া বলিল,—প্রভো! বহুদ্রে এক মূচির সে বাড়ীতে জল আছে, কিন্তু অপবিত্র বলিয়াই আনি নাই। এই কথা শুনিতে শুনিভেই পণ্ডিতের দেহত্যাগ হইল এবং মুচির বাড়ীতে জল পাওয়া যাইবে, এরূপ সংস্কার অন্তিম সনয় থাকায়, ঐ মুচির বাড়ীতে পুনর্জন্মগ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু পূর্বজন্মের সংস্কারাদি বলবং থাকায় ঐ মুচির গৃহে বাল্যাবধিই ত্বধ এবং ফল ভিন্ন 'মহ্য কিছুই আহার করিত না। ভাহার পিতা ঐ মুচি রাজদ্বারে টিকারা ও ভেরী বাজাইত। কোনও সময়ে একাদশীর দিন মুচি বাড়ীতে না থাকায় রাজবাড়ীতে ঐ পুত্র টিকারা ও ভেরী বাজাইতে গেল এবং প্রত্যহ কোন্ সময়ে গৃহস্থের কিরূপ আচরণ কর্ত্তব্য তাহা ভেরী নিনাদে ঘোষণা করিতে থাকিল। রাজা ইহাতে সম্ভুষ্ট হইয়া তাহাকে বহু দান দিতে চাহিলে, সে বলিল যে, সে অহা কিছুই চাহে না—কেবল ত্থানা বাড়ী তাহার পছন্দ মত চাহে। তাহার একথানাতে পৃথিবীর যাবতীয় কদর্য্য ও চিত্তের গ্লানিকর এবং নরকের বীভংস ছবি ও মূর্ত্তি থাকিবে। এবং অপর বাড়ীতে স্বর্গ, দেবলোক, ইন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক, বৈকুপ্তলোক আদির ছবি ও মূর্ত্তি থাকিবে। রাজা তাহাকে তদ্রপ ছ্থানি বাড়ী প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। তৎপর সে রাজাকে বলিল,—প্রাণদণ্ড-প্রাপ্ত যাবভীয় ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের ভার যেন তাহার উপর দেওয়া হয়। রাজা ইহাও স্বীকার করিলেন। হইতে প্রত্যেক প্রাণদণ্ড-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে এ মুচি

প্রথমতঃ নবকের চিত্রেব বাড়ীতে নিয়া কুকর্মের পরিণাম ফল দেখাইয়া, পবে অপর বাড়ীতে নিতেন; অনস্তব তথায় স্থকর্মেব ফলে উত্তম উত্তম যে যে গতি হয়, তৎচিত্র দেখাইয়া শেষে নাবায়ণের সম্মুশ্ব ঐ দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বসাইয়া নাবায়ণেব কপ ধ্যান কবিতে বলিতেন। ঐ ব্যক্তিব চিত্ত নাবায়ণে একটু স্থিব হইলেই মুচি-পুত্র তাহাব মস্তকছেদন কবিয়া ফেলিতেন। এই প্রকাবে অস্তঃকালে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিব হৃদ্যেব সদ্ভাব থাকায় দেহাস্তে তাব সদগতি হইত। এই কপ কিছুদিন কবিলে পব যমবাজ আসিয়া মুচি-সন্তানকে বলিলেন—পণ্ডিতজী! তোমাব একায়্য উচিত হইতেছে না। ইহাতে যমেব অধিকাব ছুটিযা যাইবে। পণ্ডিত যমবাজকে বলিলেন,— আপনি আমাব সম্বন্ধে যেকপ বিচাব কবিয়াছেন, আমিও সেই নজীর ধবিষাই চলিতেছি।

''অন্তঃকালে চ মামেব স্মবণ্ মুক্ত্বা কলেববম্। যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি প্রমাং গতিম্॥"

অপবাহে প্রথমেই ভক্তিব কথা **গাবস্ত হইল।** তৎপ্রসঙ্গে সুদামা ব্রাহ্মণেব উপাখ্যান বলিযা, অস্ত কথা প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেনঃ—

দেখ, পুষ্পে গন্ধ, তিলে তৈল, ছুগ্ধে মাখন, ইক্ষুতে মিষ্টবদ এগুলি নিবাকাব ভাবে আছে; উহা অন্তভব করিতে হইলে গন্ধকাব, তেলি, গোয়ালা, মিষ্টকার ইত্যাদি গুড়ব সাহায্য লইতে হয়। কিন্তু ঐ সকলকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে গেলে তিল, ইক্লু, ত্থা, পুষ্প প্রভৃতি রূপও ত্যাগ করিতে হয়; তবে তাহাদের অভ্যন্তরের বস্তু—আতর, তৈল, মাখন, গুড় মিলে। একই সময়ে একই পুষ্প ও তাহার আতর, একই তিল ও তাহার তৈল, একই ছ্যা ও তাহার মাখন, একহ ইক্ষু ও তাহার গুড় উভয় স্বরূপে ভোগ করা যায় না। তক্রপ, বিষয় ত্যাগ করিলে, বিষয়ের ধ্যান ছাড়ান দিলেই বিষয়ীকে লাভ করা যায় এবং গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেই তাহা স্থুসাধ্য হয়।

यामौकी भूनताय विलट्ड नाशितनः—

উপদেশ শ্রবণের অধিকারীও চারি প্রকার হয় এবং তাহাদের ফলও ভিন্ন ভিন্ন হয়। এক রাজ-কুমারী স্বয়ম্বর উপলক্ষে চারিটী তুল্য ওজনের সোণার পুতুলের দাম যিনি নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়া ছিলেন। পুতুল চারিটীর আকৃতিতে, ওজনে ও সোণার মূলো একই প্রকার ছিল। বহু রাজপুত্র তাহাদের মূল্যের পার্থক্য স্থির করিতে না পারিয়া চলিয়া গেল। পরে একজন তত্ত্তানী পুতুল চারিটা নির্জ্ঞানে নিয়া দেখিলেন (১) একটীর এক কাণে সূত। ভরিলে অপর কাণ দিয়া বাহির হইয়া যায়; (২) দ্বিতীয়টীর কাণে সূতা দিলে মুখ দিয়া বাহির হয়; (৩) তৃতীয়টীর কাণে স্তা দিলে গলায় আসিয়া আটক হয়; (৪) চতুর্থটীর কাণের সূতা পেটে আসিয়া আবদ্ধ হয়। তখন জ্ঞানী পুরুষ বলিলেনঃ— প্রথমটীর মূল্য কাণাকড়ি, দিতীয়টীর মূল্য এক পয়সা,

তৃতীয়টীর মূল্য এক টাকা, চতুর্থটী অমূল্য। তদ্রপথেই শ্রোতা শুনিয়াই ভূলিয়া যায় তাহার মূল্য কাণাকড়ি, যে শ্রোতা শুনিয়াই অন্মের নিকট তাহা বক্তৃতা করে তাহার মূল্য এক পয়সা, যেই শ্রোতা শুনিয়া উহা ধারণ করে, তাহার মূল্য একটাকা; আব যেই শ্রোতা শুনিয়া উহা ধারণ করে এবং বিচার পূর্বক পরিপাক করে, সে অমূল্য।

অধিকারী শিশ্য বিদ্বান্ ও বিচারশীল না হইয়াও যদি বিশাসযুক্ত, ভক্ত ও নিষ্ঠাবান হয়, তাহারও কার্য্যসিদ্ধি অতি সহজে হয়। এক সাধু রাস্তায় বসিয়া থাকিত। লোককে তিনি উপদেশ দিতেছেন দেখিয়া এক চাষা প্রত্যহ মনে ভাবিতেন,—নিশ্চয়ই ইনি সাধু মহাপুরুষ, ইঁহার বাক্য-পালনে অশেষ কল্যাণ হবে। এই প্রকার বিশ্বাস ও ভক্তি-নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া একদিন ঐ ব্যক্তি সাধুকে বলিল—'আপনি আমাকে কিছু উপদেশ দেন, আপনার উপদেশ আমি প্রাণপণে পালন করিব।' সাধু ইহাকে মোটা বুদ্ধিযুক্ত হইলেও বিশ্বাসী নিষ্ঠাবান্ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া অতি মোটা কথায় ইহাকে বলিলেন,—''দেখ, তুমি আর যাহা কর না কর, মনের কথা কখনও শুনিও না; তাহা শুনিলে তোমার অত্যন্ত অনিষ্ট হইবে।" চাষা প্রণাম করিয়া হালের গরু লাঙ্গল লইয়া কতদূর গেলেই স্মরণ হইল সাধু ত মনের কথা শুনিতে বারণ করিয়াছেন। ইহা ভাবিয়াই মাঠে যাওয়া স্থগিত রাখিল। ক্রমে রৌজ বৃদ্ধি হইতে লাগিলে ছায়ায় যাইতে

ইচ্ছা হইল, কিন্তু তখনই উহা মনের কথা ভাবিয়া তাহা হইতে বিরত হইল। গরু ছটি দূরে চলিয়া গেল, তাহাতে মনে হইল উহাদিগকে ধরিয়া আনে ; কিন্তু ইহা মনের কথা বলিয়া আর গেলনা। কাঁধে বেদনা হইয়াছে, ইচ্ছা হইল লাঙ্গল নামাইয়া রাখে, কিন্তু ইহাও মনের কথা বলিয়া তাহা করিল না। তারপর ক্ষুধা অনুভব হইলে খাইতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু মনের কথা বলিয়া তাহাও করিল না। এই প্রকারে মনেতে কোন প্রকার রুত্তি উঠিতেই তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া তাহা দমন করার অভ্যাস করিতে করিতে অন্তম্ম্থ-বৃত্তি হওয়ায় অল্পকালেই মনের বৃত্তি স্থগিত হইয়া গেল ও তৎসঙ্গেই প্রাণের বহিবু ভিও স্থির হইয়া অলেতেই সমাধিস্থ হইয়া পড়িল। ভগবান্ বিষ্ণু দেখিলেন ইহার প্রাণ আর রক্ষা হয় না, তখন ইহার গুরুকে বলিলেন, "তুমি কি করিলে ? ইহাকে দম্ দিয়া সংসারে পাঠাইয়াছি, ইহার কাজ শেষ না হইতে তুমি ইহার দম্ খুলিয়া দিলে?" তখন গুরুজী যাইয়া তাহাকে আহার করিতে আহ্বান করিলে তাহার সমাধি-ভঙ্গ **रहेल ७ প্রসাদ গ্রহণ** করি**ল**।

হে পুত্র! এমন গুরুভক্ত ও গুরু-বাক্যে আস্থাযুক্ত কম্মী হওয়া মহাভাগ্য।

চন্দ্ৰ—ভক্তি-গ্ৰন্থে লিখিত আছে,—ভক্ত মোক্ষবাঞ্চাকে মহা স্বাৰ্থযুক্তভাব বলে। ভক্ত নিত্যলীলাতে থাকিতে চাহে। নিত্যলীলা কি বস্তু ? সামীজী—নিত্যলীলা এইত হইতেছে—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষ্প্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ জীবকে নিয়া নিতা রাস-লীলা করিতেছে।

চক্র—ইহা সপেক্ষা নিত্যলীলার আর কোন গৃঢ়ার্থ মাছে কি ?

স্বামীজী—তাহা তোমাকে এখন বলিন না। যাহার যেমন ভাব, তাহার তেমন পথ। সকল পথ একত্র করিও না।

হেমন্ত—কৃষ্ণকে কি প্রকাবে গুক বলিয়া ধারণা কবিতে হইবে ?

সামীজী—কেন ? শাস্ত্রেও গুরু ও কৃষ্ণ এক তত্ত্ব বলিয়াছেন :—

> "বস্থাদেবসূতং দেব কংসচান্তবমদিনম্। দেবকীপরমাননাং কৃষণ বন্দে জগদ্গুরুম্।

আমিও কৃষ্ণ আর গুকতে পৃথক দেখিনা। সাধন কব. সব জান্বে। তোমরা বাঙ্গালী, চাও—

> ''পাধন ভজন পূজন বিনা, নামাব গাঁজা ভিজবে কিনা।''

একখানা আরসী সকলেব হাতেই আছে, গুরুদেব সে আরসীখানাকে বিবেক, বৈবাগ্য, শম, দমাদি মসল্লার জলে সাফ্ করিতে বলেন। শিষ্য ঘসিতে ঘসিতে একদিন হঠাৎ একখানা হাত দেখিতে পাইল ও পবে আর একদিন একখানা মুখ দেখিতে পাইল; ইহাতে শিষ্য আশ্চার্য্যান্থিত হইয়া ভাবিল,—'এ আবার কে ? এই আরসী—চিত্ত-দর্পণ, তাহার পিছনদিগের পারা—প্রেমাভক্তি। এই পারা চিত্ত-দর্পণে লাগাইলে ও দর্পণের অপর পৃষ্ঠ বিবেক-বৈরাগ্য আদির দ্বারা শুদ্ধ হইলে, তাহাতে সম্মুখন্থ বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ হয়। ভক্ত সেই মূর্ত্তিকে যে ভাবে সেবা করে, এ মূর্ত্তিও ভক্তকে সেই ভাবে সেবা করে। এইটি ভক্তির দৈত।

আবার জ্ঞানীর পক্ষে সেই পারা মূলাবিছা; যাবং তাহা দূর না হয়, তাবং আতিবাহিক ও কারণ শরীর থাকিবেই থাকিবে। স্থল শরীর হইতে এই উভয় শরীর পৃথক হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু ইহারা পরস্পর পৃথক থাকিতে পারে না; যাবং মূলাবিছা থাকে, তাবং কারণ-শরীরের সঙ্গে আতিবাহিক শরীরও থাকে। উভয়টী যুগপং লয় হয়। তংপুর্বে পর্যান্ত "হাহং" থাকে।

চন্দ্র-স্থল দেহেরও অবসান হইলে কেবল আতিবাহিক দেহে সাধন চলে কি না ?

সামীজী— কেন চলিবে না । সুল দেহেতে কি আছে । ইন্দ্ৰলোক, ব্ৰহ্মলোক প্ৰভৃতি আতিবাহিক দেহদারাই প্রাপ্ত হওয়া যায় ; সাধনাও আতিবাহিক শরীরেই হয়, কারণ সমস্ত শক্তি তাহাতেই স্থিত।

প্রেমাভক্তির কথা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলিতে লাগিলেন :— দেশ, পদা জলের ভিতর হইতে উঠে। কে আকর্ষণ করে ? প্যা। সেই টানে কমল ফুটে, ফুটিয়া প্র্যাকে সর্বদা এত প্রেম করে যে, হৃদয়ে তাহাকে রাখার জন্ম হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত করিয়া পূর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকে। কিন্তু প্রেমের কি উন্টা রীতি! সেই পূর্য্যই আবার সেই প্রেম-পাত্রের জাবনরণী জলকে শুকাইয়া পদ্মের জীবন নপ্ত করে।



#### ১৩১৯ সন, ৩০শে শ্রাবণ। নিবশরাই হইতে কুমিল্লার পথে—রেলে।

\*----

সামীজা কলিকাতা হইতে প্রাবণের শেষ ভাগে চট্টগ্রাম জিলায় মিরেশ্বরী স্ক্রেশনের নিকট প্রর্গাস্থ্র গ্রামে অবস্থিতি করিয়া, অন্ন রেলপথে কুমিল্লা চলিয়াছেন। পথে ইঞ্জিনের গতির বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলেন; পিষ্টন (Piston), একবার সন্থ্য একবার পিছে যায়; কিন্তু ইঞ্জিন একদিকেই অর্থাৎ হয় সন্থ্যে, না হয় পিছনে চলে, ইহা দেখিয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেনঃ—

প্রাণকে অপান নীচে আকর্ষণ করে এবং অপানকে প্রাণ উদ্ধে আকর্ষণ করে; অপানের জাের অধিক হইলেই শরীর গুরু হয়, আর প্রাণের জাের অধিক হইলেই শরীরের উদ্ধাণতি হয়। দেখনা, লক্ষ্ণ দিয়া দৌড়ানাের সময় আঙ্গুলের উপর সামান্ত ভর রাখিয়া কত দৌড়ান যায়, তখন,প্রাণের উদ্ধাণতি হয়। প্রাণায়ামে স্কুল শরীর মৃত্তিকা হইতে ২৷১ ফুটের উদ্ধি উঠিতে পারে না; হাটিয়া পর্বতাদিতে উপরে উঠিলে ২৷০ মাইলের উদ্ধে স্কুল শরীর যাইতে পারে না। আতিবাহিক শরীর বহু উদ্ধে যাইতে পারে, কিন্তু কতদূর উদ্ধে উঠিলে, পৃথিবীতে ফিরিয়া আসা না আসা তাহার ইচ্ছাধীন

হয়। তদুর্দ্ধে উঠিলে আর পৃথিবীতে ফিরিয়া আদিতে ইচ্ছা হয়না।

চিত্তে কোন সংকল্প থাকিলে, পরমার্থ পদার্থে উহা সংলগ্ন হয় না। আর যদিবা কখনও সংলগ্ন হয় তবে তৎপরে বহির্বৃত্তি হইতেই পুনঃ সেই সংকল্পের বেগে চিত্ত সৃষ্টি রচনা করে।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষ্প্তি এই তিন অবস্থাতেই জগৎ বিগ্রমান থাকে; তুরীয় অবস্থায় বিচাবের দ্বারা নির্দ্ধারিত বস্তুতে চিত্ত অহরহঃ যাইতে চাহে ও অনেকক্ষণ থাকিতে চাহে। জ্ঞানের সাত ভূমির মধ্যে এই চারিটী ভূমি(Stage)। পঞ্চম ভূমিতে গেলে এ অবস্থা হয় যে তাহাকে প্রশ্ন কবিলে কেবল মাত্র সাডা পাওয়া যায়—কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে,—"কেমন थाति" श्वत উভবে খুব বেশী হইলে, দে বলিবে, ''উ''। वम्, ইशाव अधिक आंत्र किছू विलिए भावित्व ना। ज्ञात्नव शर्छ অবস্থা হইলে ইহাও হয় না। কোন ভক্ত সে ব্যক্তির দেহ রক্ষার ইচ্ছ। করিলে, জোব করিয়া তাহাকে আহাব করাইতে হয় ও জোর কবিয়া ত'চাব দেহে জ্ঞান আনিতে হয়; নতুবা চিল্লিশদিনে ঐ দেহানপ্ত হয়। জ্ঞানেব সপ্তম ভূমিতে যে যার, তাহাব সর্ব্ব ব) ল-অন্তিত্ব লোপ হয়।

## ১৩১৯ সন, ৫ই ভাজ বুধবার। স্থান—আগড়তলা, স্বাধীন ত্রিপুরা।

ম্যাজিপ্টেট অভয়বাবুর বাসায় স্বামীজী অন্ত সন্ধ্যায় বেড়াইতে গেলেন। ইনি তথাকাব ম্যাজিপ্টেট এবং প্রভূপাদ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিশ্য। তথায় একজন লঠনের আলো চক্ষুতে না আসার জন্ম তাহার উপব কাগজের ঢাক্নি দিতে ছিলেন ও গরম বাতাস উপরে উঠিয়া যাওয়ার জন্ম মধ্যে ছিদ্র করিয়া দিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেনঃ—

দেখ, ঐ কাগজে যদি ছিল্ল না থাকিত, তবে কাগজটী পুড়িয়া নষ্ট হইত। ফুটা করিয়া দেওয়ায় গরম বাতাসও বাহির হইতেছে, তোমাদেরও কাজ হইতেছে। তজপ মন যখন বাহ্য ব্যাপারে থাকে, তখন ব্যাপক-ভাবে ছিল্লশৃষ্ম থাকে; কিন্তু যখন হরি-মুখী হইতে হয়, তখন একটা ছিল্ল করিয়া দিতে হয়। সমস্ত প্রেম সেখানে একমুখী হয়—তবে ভজন হয়; মোক্ষ, ব্যক্ত ভাবে না অব্যক্ত ভাবে ? যাহার দৃষ্টি অব্যক্তে, সে বাহ্যে ব্যক্তরূপ দেখিলেও তদন্তভূতি অব্যক্তেই দৃষ্টি রাখে। হে পুত্র! জগৎসমস্ত নামরূপেই আছে, স্বরূপতঃ নাই। স্ক্রে যাহার এইরূপ ভগবৎ-ক্রি হয়, তাহার

মোক্ষ হয়। সমস্ত জগতের অস্তিত আবার প্রেমেতেই আছে। দেখনা, প্রসব অস্তে শিশুকে প্রেম না করিলে ক্ষণকালও সে वाहित्व ना ; विञ्च अयमात्म ज्या कान व वृक्त ना शाकित्व একা একটা বৃক্ষের চারা বাড়িবে না। সারূপ্য মুক্তি অর্থ, ভগবানের যেমন রূপ, তেমন রূপ পাওয়া; সালোক্য মৃক্তি অর্থ, তাহার সহিত একলোকে বাসকরা; সামীপ্য মুক্তি অর্থ, একস্থানে সর্বদা তাঁহার সেবায় থাকা। কিন্তু যখন ভক্ত সর্বত্র অস্তরাত্মা রূপে হরিকে অবস্থিত দেখে তখনই অন্য প্রেমাভজি হয়—তখনই ''সর্বাং বিষ্ণুময়ং জগৎ," ''হরিবেব জগৎ, জগদেব হরিঃ, হরিতো জগতো নহি ভিন্ন তহুঃ" এইটী অনুভব হয়। যখন ভক্তের এই ভাব হয়, তখন তিনি সর্বদা হরিব নিকট থাকেন। এই রকম প্রেমা ভক্তিব যখন আবির্ভাব হয়. তখন বাহিরের লোক দেখে ভক্তেব ঘাড ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, শরীরে ঘর্ম হইতেছে, শরীর এলাইয়া পড়িতেছে। বাহিবের লোক মনে করে, ভক্ত মহা কষ্ট পাইতেছে। কিন্তু ভক্তের প্রাণ যদিও বাহিরেব ক্রিয়ায় শৈথিল্য কবিভেছে, তথাপি অন্তরে শৃক্ষ ভাবে ঠিক কাজ কবিতেছে। অন্তরে প্রভুর আবির্ভাব হইতেছে, আব আনন্দ দক্ দক্ কবিতেছে। ইহাই প্রেমাভক্তির লক্ষণ; এমনটী হইতে চেষ্টা কর। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী উঠিয়া বসস্তবাব্র বাসায় চলিয়া আসিলেন।

## ১৩১৯ সন, ৭ই ভাদ্র, শুক্রবার। স্থান—আগড়তলা, হুগ্লী নদীর ঘাটে।

চন্দ্র-দেহাদির সহিত মিশ্রিত ভাবে আত্মার অমুভূতি প্রায় সকলেরই হয়; দেহাদির অতিরিক্ত আত্ম ভাবে কিরূপে স্থিত হওয়া যায় !

সামীজী—না পুত্র! সর্বাদাই মিশ্রিভভাবে হবে কেন ? "নেতি নেতি" ভাবে বিচারপূর্বক যাহা কিছু জ্ঞানের বিষয় চইতেছে, তাহা জ্ঞাতা-স্বরূপ আমি নহি এই ভাবে—অনুভব মার্গে চলিলেই, অনক্য-মিশ্রিভ ভাবে আত্মার অনুভূতি হবে। ইহাই চিত্তলয়ের রীতি। "অহং" রূপে ব্যক্ত ভাবে থাকিলে সম্পূর্ণ স্বরূপ-স্মৃতি সর্বাদা থাকে না।

চল্র—কেন ? অবতার মহাপুরুষগণ যখন বাহা বিহার করিতেন, তখন কি সম্পূর্ণ স্বরূপ-স্মৃতি তাহাদের থাকিত না ?

সামীজী—না, তখন সর্বাদা সম্পূর্ণ স্বরূপ-স্মৃতি থাকে না।
সময়ে সময়ে যোগ-শক্তির আশ্রয় গ্রহণপূর্বাক তাঁহারা নানা
কার্য্য করিতেন, সে সময়ে সম্পূর্ণ আগ্র-স্বরূপ-স্মৃতি তাঁহাদেব
দৃষ্ট হইত না। অব্যক্ত আগ্রস্বরূপে স্থিতি, আর ব্যক্ত 'অহং'
ভাবে স্থিতি অনেক তফাং।

কথা-প্রসঙ্গে মণ্ডন মিশ্রের পত্নী উভয়ভারতী কর্তৃক শঙ্করাচার্য্য কামকলা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলে, প্রশ্নের উত্তর দিতে একমাস সাবকাশ লইয়া, তৎশিক্ষার জন্ম যোগ শক্তিতে এক মৃত রাজার দেহে প্রবেশ ও পুনরায় স্বদেহে আসিয়া ঐ প্রশের উত্তর দেওয়ার জন্ম মণ্ডন মিশ্রের পত্নীর নিকট তাঁহার উপস্থিত হওয়া বর্ণনা করিলেন।

চক্র—ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয় ? প্রাণ-ক্রিয়া একবার শরীর পরিত্যাগ করিলে কি আবার সেই শরীরে তাহার প্রবেশ সম্ভব হয় ?

ষামী—হয়; সমস্ত প্রাণ-ক্রিয়া সহ মন, বৃদ্ধি, অহঙ্কার দেহত্যাগ করিলেও, যাবৎ ধনজ্ঞয়-বায়ু দেহে থাকে, তাবৎ পুনঃ ঐ শরীবে প্রবেশ সম্ভবপর হয়। যোগীদের প্রাণ-শক্তি মস্তকের পশ্চাৎ অংশে সমাধির সময় আবদ্ধ থাকে। সর্পদপ্ত ব্যক্তির প্রাণ ক্রিয়াও তদ্ধপ দশ দিন পর্যান্ত ঐ স্থানে আবদ্ধ থাকে। আমি দশ দিনের সর্পদপ্ত ব্যক্তিকেও মন্তবলে এক সাধুকর্তৃক জীবিত হইতে দেখিয়াছি। তাহার শরীর ফুলিয়া পচিতেছিল, শরীর হইতে প্রায় পাঁচ সের পচা জল বাহির হওয়ার পর তাহার ক্ষত স্থলের নিকট শরীরের কাল রক্ত জমিয়াছিল, তাহা বাহির করিয়া ঐ স্থল পোড়াইতে হইয়াছিল। শরীরের অস্থি সদ্ধি-বিচ্যুত হইতে থাকিলেই সম্পূর্ণ প্রাণ-শক্তি শরীর ত্যাগ করিয়াছে জানিবে।

### ১০১৯ সন, ভাজেব দ্বিতীয় সপ্তাহ। স্থান—গৌহাটী সহর।

চন্দ্র মৌনীবাবার জীবনী পড়িতেছিল। মূর্ত্তিতে বিশ্বাস বা ধ্যান না থাকিলেও সাধনের অবস্থায় মূর্ত্তি দর্শন হয়, ইহা এ গ্রন্থে পড়িয়া স্থামীজীকে জিজ্ঞাসা করিল:—

কোনও মূর্ত্তির ধ্যান না করিলেও অর্থাৎ কেবল সেই দেবতার মন্ত্র জপ কবিলেও কি সেই মূর্ত্তি দর্শন হয় ?

ষামাজী—যদি একান্ত মনে ঐ জপ হয়, তবে ঐরপ হয়।

যখন জপকর্তা সন্তর্জ্জগতে অগ্রসর হন, তথন এক প্রামের পর

অক্ত গ্রাম ত্যাগের ক্যায় ক্রমে তাহাব অগ্রগতি হয়। যেমন
কোন গ্রামে ইংবেজেব বাস আছে, তাহা না জানিয়াও এবং

ইংরেজের সঙ্গে দেখা হওয়া সন্তব, ইহা চিন্তা না করিয়াও

যদি ঐ গ্রামের মধ্য দিয়া যাই, তবে যেমন ইংরেজের দর্শন

হইয়া যায়—তদ্বং।

বাসনা থাকিলে সাধন সময়ে ও মৃত্যু অন্তে কত কন্ত হয়, তৎসম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন :— এক ভাঁড় যোগাঙ্গের কিছু শিখিয়া রাজার নিকট উহা দেখাইয়া পুরস্কার-স্বরূপ ঘোড়া আদায় করিবে, এই আশায় রাজ-সাক্ষাতে আসিয়া অত্যস্ত

আবেগের সহিত ঐ সকল ক্রিয়া আরম্ভ করিল। ভাহাতে হঠাৎ প্রাণ এত উর্দ্ধে উঠিয়া পড়িল যে, নীচে নামাইবার কৌশল না জানায়, সমস্ত শরীরের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া রহিল। বহুদিনেও তাহার জ্ঞান না হওয়ায়, রাজ। তাহার শরীর-রক্ষার জন্ম যথাশাস্ত্র উপায় করিয়া, এক দালানের মধ্যে ঐ শরীর রাখিয়া, দরজা ইটের দারা গাঁথিয়া দিলেন। বহুকাল পরে ঐ রাজ-বংশ নষ্ট হইলে, কোন ব্যক্তি ঐ ঘর হইতে ঐ সাধুর দেহ উদ্ধার করেন। একজন যোগী ইহা শুনিয়া ঐ দেহে জীবন-ক্রিয়া বিকাশার্থ প্রথমতঃ সন্ত গোম্য-স্থ্রের মধ্যে ঐ দেহ রক্ষা করিলেন; গোময় রুসে ও উত্তাপে ঐ শরীর উত্তপ্ত হইলে, গ্রম জলে তাহা ধৌত করিয়। মাখন দারা তাহার শরীর আবৃত করিলেন। ইফাতে তাহার শনীরেব শিরা-সমূহ নরম হওয়ায়, তাহার জিহব। তালু চইতে নামিয়া আসিল। তখন হঠাৎ ঐ ব্যক্তিব জ্ঞান ও স্মৃতি ফিরিয়া আসিতেই সে বলিয়া উঠিল "রাজা, আমি ঘোড়া নিব"।

চক্র—উহার কিরাপ সমাধি হইয়াছিল গ

পামীজী—সবিকল্প সমাধি হইয়াছিল। সমাধি অবস্থায় যাইতে যাইতে ঐ বাসনা ও সংকল্প লট্য়া অনুগমন করিয়াছিল। বাসনা লইয়া সমাধি হটলে, ঐ বাসনার বীজ কালে ক্রিয়া করিবে ও সমাধি-জন্ত হইতে হটবে। এই জন্তই বৈরাগ্যাদি সাধন স্ক্রিগ্রে দরকার। ঐ ব্যক্তির পক্ষে বাহ্য-জ্ঞান না থাকায়, এত হাজার বংসরও ক্ষণকাল মাত্র

বোধ হইয়াছিল। (দেশ, কালের জ্ঞান মনেই হয়, মন লয় হইলে, তাহা আর থাকিতে পারে না।)

চন্দ্র ভাবিতে লাগিল—স্বামীজী কি তবে বলিতেছেন বাহ্য বিষয় গ্রহণের প্রণালীই দেশ ও কাল নামে অভিহিত হয় ?—সন্তঃকরণের ক্রিয়ানিরপেক্ষভাবে কি দেশকালের অস্তিত্ব নাই ?

यामीकी विलाख नाशिलन:—एमथ, कान वश्चर দৃঢ় বাসনা রাখিয়া দেহত্যাগ করিলে, কি কষ্ট হয় সেই বিষয়ে একটা ঘটনা শুন; কাশীব \* \* \* \* পুরী মহাশয় আমাকে তাঁহার জীবনের একটা ঘটনা বলিয়াছিলেন। তিনি ও কতিপ্য শিষা একবাব পুবীধাম যাইতেছিলেন; তিনি অর্থ স্পর্শ করিতেন না, পথে অর্থাভাব জন্ম কোন কপ্তও পান নাই। একদিন পথে একজন ব্রহ্মচাবী আসিয়া, তাঁহাদেব সঙ্গে পুবীধাম যাইতে চাহিলে, তিনি অনুমতি দিলেন। কিন্তু কি আশ্চ্য্য যে, তদ্বধি তিন দিন তিন রাত্রি মধ্যে কাহাবও কোথাও আহার জুটিল না। তখন পুবী মহাশয় সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহারও সঙ্গে কোন অর্থ আছে কি না; সকলেই অস্বীকার করিল, কেবল ব্রহ্মচারী বলিলেন, তাঁহার সংল পাঁচশত আশ্রফি (গিনি) আছে। পুরী মহাবাজ বলিলেন,—'হয় টাকা এখানে ছাড়িয়া যাও নতুবা আমাদেব সঙ্গ ছাড়'। ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'পুবীধামে ত্ইশত টাকার ভাগুরা দিব ইচ্ছা আছে'; পুরীজী বলিলেন, 'ভগবানের

ইচ্ছায় অর্থ তথায় মিলিতেও পারে। তখন ব্রহ্মচারী ঐ স্থানে নিষ্ঠতে একটা বৃক্ষের নীচে পুরীজীর জান। মতে অর্থগুলি পুতিয়া বাখিয়া, তাঁহাদের সঙ্গে চলিতে লাগিল। আশ্চর্য্য এই যে, তদবধি প্রভাহ তাঁহাদের আহার মিলিতে লাগিল। কটকে পঁহুছিলে পর কতিপয় ভক্ত সঙ্গে তাঁহাবা मकरलरे পूरीधारम शिलान। रेशा य मर्धा अविध उक्त পুरोकोर निकर विलियन, शृष्टेग क छाका माधू मिवाय लागाहरव ভাগাৰ এৰূপ সংকল্প আছে। ইহা শুনিয়া পুৰীজী ঐ টাকা ব্ৰহ্মচাবীকে দেওয়াৰ জন্ম আদেশ কৰিলেন। ব্ৰহ্মচাবীও তাহা গ্রহণ কবিয়া সাধু-সেবায় লাগাইলেন। ইহাব কতদিন পবেই পুৰীধামে ত্ৰহ্মচানীব দেহত্যাগ হইল। পুৰীজী সদলে পুনবায় ঐ পথে ফিবিযা আসিলে, আশ্রফি বাখিবার স্থানে আসিয়া, পার্শ্বর্ডী গ্রাংমব ভন্তলোকগণকে ডাকাইয়া ঐ টাকা দাবা সাধু ব্ৰাহ্মণ ভোজন ক্বাইতে উপদেশ দিলেন। ভদ্নগুলী ঐ গাশ্রফি উঠাইতে গিয়া দেখে, ঐ স্থানে একটা সর্প বসিয়া আহে ও সাশ্রফি গ্রহণ কবিতে গৈলেই বাবা দেয়। বহু ষষ্টে উহাকে ভান্তাইয়া ঐ আশ্রুফি প্রহণ বরিলে প নিন সক:ল দেখিল সর্পটী মরিয়া বহিয়াছে। ঐ অর্থের দ্বার। চতুষ্পার্শ্বব বহু প্রাহ্মণ ও সাধুবর্গকে তালবস্ত্র দান কবা হইল। কি আশ্চর্যোর বিবয় ঐ আল গ্রহণ করার পর সকলেরই অল্ল বিশ্বর্য় পেটে অফুখ ছইয়াছিল। বাসনা-বন্ধ জীব ইহকালে পারকালে নিজেও

কণ্ঠ পায় এবং তাহার লালদার দ্রব্য অন্তে ভোগ করিলে তাহারও কণ্টহয়।

গুরু-করণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করিল:—

কোনও সম্প্রদায় বলেন, গুরুকরণ ভিন্নও সাধন-বলে ভগবংপ্রাপ্তি সম্ভব, ইহা সত্য কি ?

সামীজা—হাঁ, গুরুকরণ ভিন্নও সাধন-বলে ভগবৎপ্রাপ্তির সম্ভব হয়—কিন্তু সে কেমন—যেমন কোন তৃঞ্চাতুর ব্যক্তি কোন মহাপুরুষকর্তৃক খাত জলাশয় বা আনীত জলভাগু হইতে জল না খাইয়া, স্বহস্তে জলাশয় খনন করিয়া সেই পুকুরেব জলপান কবিয়া, ঐ পিপাসা নিবারণের চেষ্টা করে।

বিশ্বাদেব মাহাত্মা-বিষয়ে স্বামীজী বলিতে লাগিলেনঃ—
দেথ, সর্বব্রই বিশ্বাদের রাজ্য, ইহার বল ভারি বড়—ভারি
বড়। ধর্মবাজ্যে ইহার বল আবও অধিক। দেখ, দেশ, বস্তু,
ব্যক্তির নাম আদি যে কাল্পনিক, ইহা সকলেই গ্রুব সত্য বলিয়া
জানে। তথাপি কেহ কখনও কি নিজ নামে বা দেশ কি
বস্তুর নামে ক্ষণমাত্রও সন্দিহান হয় ? •এই সন্দেহ না
হওয়াতেই ব্যবহারিক কার্য্য কেমন স্কুচারুরূপে চলিতেছে!
তদ্বং হে পুত্র! গুরু যে কার্য্য করার উপদেশ দেন—সাধু
মহাত্মারা যে উপদেশ দেন, তাহাতে দৃঢ় অচল বিশ্বাস সাধুনপথে প্রবল শক্তির সহিত সাহায্য করে। এই প্রকার বিশ্বাসী
কর্ত্ব্যনিষ্ঠেব সত্বর উন্ধৃত্তি হয়।

লাট্ সাহেব আসিবেন জ্বানিয়া, কাপ্তেনসাহেব পাহারা-ওয়ালাদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন, যেন ঐ পথে কাপ্তেনের বিনা অমুমতিতে কাহাকে যাইতে না দেয়। এক পাহারা-ওয়ালা উচা শিবোধার্য্য করিয়া পাহারা দিতে লাগিল। ইতি মধ্যে লাট সাহেব ছল্পবেশে ঐ রাস্তা ভ্রমণে বাহির হইলে বহু পাহারাওয়ালা কেহ মিষ্ট বাক্যে, কেচ অমুরোধে, কেচ প্রশোভনে, কেচবা ভয়ে বাধ্য হইয়া ভাহাকে ভ্রমণ কবিতে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু ঐ পাহাবাওয়ালা তাহাকে ঐ বাস্তায় চলিতে নিষেধ করিল। লাটসাহেব প্রলোভনে ও ধমকে ভাহাকে বাধ্য কবিতে না পারিয়া, ভাহার পত্র লইয়া কাপ্তেন সাহেবের নিকট যাইতে বলিলেন; ভাহাতে পাহাবাওয়ালা বলিল, সেই কাজ পাহারাওয়ালার নহে, তিনি নিজেই অন্তপথে কাপ্তেন সাহেবের নিকট গিয়া ভাহা করিতে পাবেন।

দেখ, প্রলোভনে ও ভয়ে ঐ পাহারাওয়ালা টলিল না, তাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, কাপ্তেনের আদেশ পালনই তাহার কর্ত্রা ও তাহাতেই ভাহার মঙ্গল। লাট্ সাহেবও কাপ্তেনকে বলিয়া তাহার উন্ধতি করিয়া দিলেন।

দেখ, সংসাতে যদি নির্লিপ্ত সন্ন্যাসীর স্থায় থাকিতে চাও তবে অভিমান ত্যাগ কর। এক রাজার এক বিবাহযোগ্যা কন্তা ছিল; তাহার বিবাহের জন্ত অনেক রাজ্কুমার প্রার্থী হইল। রাজা সকল পক্ষের লোককেই বলিলেন—বিবেচনা করিয়া কিছুদিন পরে বিবাহ দিব। পরে রাজা একদিন একটী যোগ্য ববেব নিকট ঐ কস্থার বিবাহের বাক্যদান করিলেন। বিবাহেব বহু গৌণ আছে, ইতি মধ্যে অস্থা প্রার্থিপক্ষের লোক আসিয়া বাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ, বিবাহের কি মত করিলেন' ? রাজা বলিলেন, 'মেয়ের বিবাহ দিয়াছি।' প্রাথীপক্ষের লোক জিজ্ঞাসা করিলেন—'সে কেমন ? মেয়ে দেখি আপনাব কোলে বসিয়া খেলা করিতেছে, বিবাহেব চিহুত দেখিনা' ?

বলত, বিবাহ না দিয়াও কি প্রকারে রাজা বলিলেন,—
বিবাহ দিয়াছি ? তাহা এই বক্ষে সম্ভব হইল—এখানে দিব,
ধ্খানে দিব, এইরূপ যথেচ্ছা বিবাহ দিবাব রাজার যে ক্ষমতা
বা অভিমানাত্মক ভাব ছিল, বাক্যদানের পর রাজা তাহা ত্যাগ
কবিলেন; এইরূপে বিবাহ বিষয়েব উদ্বেগ ত্যাগ করিয়া রাজা
নিশ্চিন্ত হইলেন।

চন্দ্র—মায়াকে শাস্ত্রে অসং বস্তু বলে, অসং অর্থে যাহার সত্থা নাই। এই প্রকারে তিনি অসং হইয়াও কি প্রকারে সদাত্মক ব্রহ্মকে জীবভাবে বদ্ধ কবিতে সক্ষম হইলেন ?

সামীজী—মায়া অসং হইলেও তাহার শক্তি অনির্বাচনীয়া;
অতি অজ্ঞাতসারে জীব তাহাতে বদ্ধ হয়। জীব প্রথমেই
বুঝিতে থাকে ইহা বড় আমোদেব—বগড়ের বস্তু; শেষে যখন
দেখে যে ইহাতেই আবদ্ধ হইয়াছে, তখন আপ্সোস করে—
কেন আগে বুঝিতে পারি নাই। এ বিষয় একটী গল্প
শুনঃ—

এক বাটীর কর্ন্তা ও কর্ত্রী বেড়াইতে গিয়াছিল, বাটীর ভিতরে তাহাদের একমাত্র কতাঃ ও বাহির বাটীর ঘরে ধরা ও মরা হুই চাকর ছিল। কন্থার ঘবে রাত্রে চোর ঢুকিলে, কন্থা টের পাইয়া ভাবিতে লাগিল,—চোর ধরা চাই, কিন্তু षारतायानरक ডाकिल टाइ अलाहेरव, कि कति। ভाविया চিস্তিয়া কক্মা একটা স্বপ্ন দেখাব ভান করিয়া বলিতে লাগিল, —"মা! আমার বিবাহ দিবে ন। ?" মার ভাবে উত্তর দিতে লাগিল—"এই যে সমস্তই ঠিক হইয়াছে দিব বইকি গ" কিছুক্ষণ পরে পুনঃ কন্থা বলিল,—"মা! আমার বিবাহ হইয়। গেল এত বংসর, এখন নাতি হ'লে তুমি দেখতে পাবে ও খুসি হবে।" কিছুক্ষণ পবে কতা। পুনরায় বলিতে লাগিল—'দেখ, মা! আমার ছটী ছেলে কত বড চইয়াছে।" চোর মনে করিল—বাঃ, এ ত বড় মজাব স্বপ্ন দেখা! দেখুক স্বপ্ন, আমি ইতিমধ্যে জিনিষ গুছাই। ক্লা পুন্বায় বলিল,— "ম।! ছেলেদের ভাত বাধবে না" ? মা বলিল,—"আমি বুড়ো, তুই যোয়ান্ তুই রাঁধ!" কিছুক্ষণ পরে ক্যা পুনরায় বলিল:— "মা ভাত রাধা হইয়াছে, ছেলে হটা বাহির বাড়িতে,—তুই ডাক্না।" এই বলিয়াই মেয়ে বড় কবিয়া ডাকিয়া উঠিল,— "এ ধরা রে মরা জল্দি আয়ত ?" বস্, ডাক শুনিয়া দারোয়ান তুইজন আসিয়। পড়িল, চোর ধবা পড়িয়া ভাবিতে লাগিল,— এ কি একটা মেয়েব স্বপ্ন, না আমাকে মোহমুগ্ধ করিয়া অটিক করিবার ফাঁদ, হায় হায় আগে কেন বুঝিলাম না!

চল্র--- প্রবণ-মনন শুদ্ধ ভাবে কি প্রকারে হয় ?

স্বামীজী—শ্রবণ করিতে চাও ত সর্পের বংশীধ্বনি প্রাবণ করার স্থায় কর ; মনন করিতে চাওত গো ছাগলাদির বীজসহ ফল ভক্ষণ করার স্থায় কর—আর নিদিধ্যাসন করিতে চাওত কাচ্পোকা কর্ত্ক আবদ্ধ কীটের স্থায় কর। দেখ, সাপ মারুষকে কত ভয় করে, আত্মরক্ষার্থ মানুষকে দেখিলেই পলায় ও পলাইতে না পারিলে, দংশন করে। তেমন সাপও মানুষের বংশীধ্বনি যখন প্রবণ করে, তখন গর্ভ মধ্যস্থ স্ত্রী পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসে এবং সেই মানুষের সম্মুখে আগ্র-বিশ্বৃত ভাবে কেবল শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যতীত অগ্র সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-রহিত হইয়া, সেই সঙ্গীতধ্বনি প্রবণ করিতে থাকে। সেই মানুষ যে সেই সময়ে তাহাকে ধরিয়া তাহার বিষ-দন্ত ভগ্ন করতঃ চিবকালের জন্ম মানুষেব খেলার সামগ্রী করিবে, সর্প ইহা তখন স্বপ্নেও ভাবে না। এখানে মানুষ--ভগবান, বংশীধ্বনি—অন্তরে তাকর্ষণ বা নামকীর্ত্তন, সর্প— অভিমানী জীব, বিষদন্ত উৎপাটন—অভিমান ত্যাগ করান; থেলার পুতুল কর।—দাস্তভাবপ্রাপ্তি।

গো ছাগলাদি তাড়াতাড়ি বীজসহ ফল ভক্ষণ করে। পরে
নির্জ্জনে বসিয়া সেগুলি উদ্গারণ পূর্বেক নিজের স্থপাচ্য ও
গ্রাহ্য অংশমাত্র গ্রহণ করে; আর তৃষ্পাচ্য অংশ ভূয়াগ
করে। তজ্ঞপ শাস্ত্র ও গুরু বাক্যের দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত
গ্রহণ পূর্বেক নির্জ্জনে তাহা পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্ত

সংশ গ্রহণও দৃষ্টান্ত অংশ ত্যাগ কবাই প্রকৃত মননেব কার্য্য।

মানশুলাদি পোকাকে কাচপোকা (কুমাবিষা পোকা)
ধবিষা তাচাব সন্মুখে নিজ মূর্ত্তি প্রকটিত কবতঃ তাহাব কাণে
তন্ তন্ কবিষা শব্দ কবে। এইকপ কবিতে কবিতে
মাবশুলাটীব জ্ঞান যখন প্রায় লুপ্ত হইতে থাকে, তখন কাচপোকা তাহাকে মাটিব কুটবীতে সাবদ্ধ কবে।—তথায়
মাবশুলা আহাব-নিদ্রা পবিত্যাগ পূর্বেক ঐ মূর্ত্তি ও শব্দ ধ্যান কবিতে থাকে এবং ক্রমে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ত্যাগ কবিয়া শেষে ঐ কাচপোকার মূর্ত্তি ধাবণপূব্দক মাটিব দেও্যাল কাটিয়া বাহিব হয়। ধ্যান কবিতে কবিতে ধ্যাতাও এইকপে ধ্যেয়-সাকপ্য গ্রহণ কবে।

চল্র--ধ্যান শুদ্ধরূপে কবিবাব কি প্রণালী গ

স্বামাজী—ধ্যান কবিতে গেলে দেখিবে যে, ধ্যেয় মূর্ত্তিব সর্বাঙ্গ একই সময়ে সমানভাবে চিত্তে ফুটিয়া উঠিবে না— এক অঙ্গ কৃটিতে গেলে, অপব অঙ্গ অস্পপ্ত হুইয়া যায়। তখন কি কর্ত্তব্য গ্রু.ম ধ্যেয় মূর্ত্তিব-চরণ মাত্র ধ্যানেব বিষয় কবিবে। তাহাতেও চবণেব এক অংশ ফুটিলে, অপব অংশ ফুটিবে না। তখন কেবল বৃদ্ধাঙ্গুই ধ্যান কবিবে; ক্রুমে সেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ জ্যোতিশ্ময় হুইয়া উঠিবে। এই ভাব ক্রুমে দৃচ হুইলে, ইপ্তেব পাদ-পদ্ম প্রসাদে অস্তবে হাহিবে সর্বাদাই জ্যোতিশ্ময় দেখিবে।

অভিমান—আত্ম প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা লোকের মোক্ষমার্গের বড় পরিশস্থা। প্রতিষ্ঠাকে কাকবিষ্ঠাতুল্য জ্ঞান কর! এক রাজার এক গৃহস্থ গুরু ও তাহার উজীরের এক বিরক্ত গুরু ছিল। রাজার গুরু রাজার নিকট হইতে নিতা বহু দ্বা পাইতেন ও তদ্বার। পুত্রপৌত্রদহ স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতেন। রাজা উজীরকে বিলল,—তেগনার গুরুকে তুমি রাখিয়াছ, দেখত তাহার কি চেহারা ? আমার গুরুর কেমন দিব্য কান্তি প্রসর-বদন। উজীর বলিল,—আচ্ছা মহারাজ, ইহা সত্য কিনা পরীক্ষা করিবার জন্ম আপনি আমার গুরুর ফটোগ্রাফ তুলুন, আমি আপনার গুরুর ফটোগ্রাফ তুলি। রাজা সম্মত হইলে উজার রাজার গুরুর নিকট গিয়া বলিল, — 'সর্বনাশ, মহারাজ আজ থেকে আপনার বৃত্তি বন্ধ করিয়া এদেশ হইতে নির্বাসনের আদেশ দিয়াছেন; ভাই আপনার ফটোগ্রাফ্ নিতে আনিয়াছি।' রাজাও উজীরের গুরুকে শুনাইল—তাহার বিরূদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তাই তাহার ফটোগ্রাফ তুলিয়া নিতে হইবে। উভয়ের ফটোগ্রাফ তোলার পর রাজা উভয় ছবির তুলনা করিয়া দেখিলেন যে, নিজের গুরুর চেহারা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে, চিনা যায় না; আর উজীরের গুরুর চেহারা কিছুমাত্র বদ্লে নাই। রাজা তখন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার গুরু রাজ্গুরু বলিয়া, প্রতিষ্ঠার অভিমানেই স্থন্দর হইয়াছিলেন কিন্তু উজীরের গুরু লৌকিক প্রতিষ্ঠায় স্থিত না থাকায়, প্রতিষ্ঠা-

হানির আশস্কায় ভীত হন নাই। দেখ, প্রতিষ্ঠার উপব নির্ভর করিলে, আপৎকালে কি কষ্ট হয়।

সর্বকার্য্যে ভগবানকেই কর্ত্তা ও নিজেকে অকর্ত্ত। জ্ঞান করিলে কত শাস্তি। কবীরেব ক্যার শ্বশুবের দেশে একবার বড় ছভিক্ষ হইয়াছিল; ক্যাব পতি ক্যাকে একদিন বলিল, —পুত্রগণসহ তুমি সম্প্রতি তোমার পিত্রালয়ে গিয়া বাস কর, আমি পর্য্যটন করিয়া দেখি কিছু সংগ্রহ করিতে পারি কিনা। কবীবেব কন্তা অসময়ে কুটুম্বেব গলগ্ৰহ হওয়া অপমানেব বিষয় জানিয়াও স্বামীন বিশেষ আদেশে পুত্রগণসহ পিত্রালয়ে গেল। পিত্রালয়ে প্রছিতেই দেখিল তাহাকে দেখিয়া পিতা হাসিতেছেন। ইহাতে কতা বড় তুঃখ পাইল, "ধিক্ অর্থহীন জীবনে, যাহাকে দেখিলে পিভাও উপহাস কৰে।" তাৰপৰ ৰলিল অজই সে পুনঃ চলিয়া যাইৰে। কিন্তার মাতা বহু যতু কবিলেও কন্স। অল গ্রহণ কবিল না। পবে কবীৰ আহার কৰিয়া বিশ্রাম কৰিতে গেলে, ভাহাৰ পত্নী বলিল, —"তুমিও নেয়েকে দেখিয়া হাসিলে, এত অতি কাশ্চর্য্যের কথা ! • অসম্যে মেয়ে অন্ন-প্রত্যাশী হওযায় কি তাহাকে বিদ্ৰেপ কৰিতে হয়;" ক্ৰীৰ হাসিয়া বলিলেন, "আহা, আমি সে ভাবে হাসি নাই। আমি দেখিলাম যে, মেয়ে, নাতি নাতিন সকলেই নিজ নিজ মাথার উপর করিয়া তাহাদিগের খাওয়ার সমস্ত প্রয়োজনীয় ত্ব্য বহিয়া আনিতেছে। ইহা দেখিয়াই আমি হাসিয়া হরিকে বলিলাম,

হে ভগবান্! যার যার আহার তুমি আগেই তাহাদের মাথায় করিয়া আমার বাটী পাঠাইয়া দিতেছ, কিন্তু অন্ধ লোকে বলে,—আমি কবীর ইহাদিগের খাওয়ার দিতেছি। তোমার এ কেমন খেলা ?"

বাস্তবিকই অহঙ্কার থাকিলে লোকে নিজেকে দাতা ও কর্তা মনে করে।



## ১৩১৯ সন, ২৩ ফাব্তুন, শুক্রবার অমাবস্থা। স্থান—হরিদার।

রামরেখা নামক ব্রহ্মচারী কয়েক দিন হইল আসিয়াছেন, তিনি নিয়ত প্রাণায়াম অভ্যাস করেন ও মিতভাষী। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীশী বলিতে লাগিলেনঃ—

রামরেশা! প্রাণও যে অন্নময়; অন্ন হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে বল, বল হইতে বৃদ্ধি, বৃদ্ধি হইতে অন্তঃশ্চক্ষু হয়। ফল, জল, বায়ু, পত্র, ছধ, ইত্যাদি খাইলেই যদি মুক্তি হইত, তবে বানর, মাছ, সর্প, ছাগল, বৎস ইত্যাদি মুক্ত হইত। গুহায় বাস করিলেই যদি মুক্ত হয়. তবে ইছঁর মুক্ত হইত। ধ্যানে মুক্ত হইলে, বক মুক্ত হইত, আর ধূলা মাখিলেই যদি মুক্ত হয়, তবে গাধা মুক্ত হইত। বিষয়-বাসনা-রূপ মৎস্থা ধরিয়া রাখিয়া বাহিরে সং সাজিলে কি হইবে গ গুরু ও শাস্ত্রে বলে ভক্তিতেই মুক্তি।

রামরেখা—কেন ? অনেকেইত তুধ খাইয়া অন্ন ত্যাগ করিয়া থাকে '

সামীজী—হাঁ, থাকে বটে। কিন্তু যদি পরের নিকট অর ইত্যাদি ভিক্ষা করিতে হঃ, তবে ভোমার সারারাত্রিব ভজন অর্বাতাই লইবে। দেখ, ঋষিরা বন-ভূমিতে থ'কিত; তথাপি নিজেরা গো সেবা করিত, ধাতা, কন্দমূল চাষ করিত এবং তদারা জীবিকা নির্বাহ করিত—আর রাজাকেও কিছু কর দিত। ব্যবহার-ক্ষেত্রে থাকিতে হইলে, অন্নপানের দরকার। রামরেখা—আমাকে সন্ন্যাস দেন।

সামীজী—আমিই সন্ন্যাসী হই নাই, আবার সন্ন্যাস দিব কি প্রকারে ? সন্ন্যাসী অর্থে মরা। জীবিত ব্যক্তির সন্ন্যাস কেমনে হবে ?

স্বামীজী পুনঃ বলিতে লাগিলেনঃ—আচ্ছা, কামাদি যে সকলের আছে, সেগুলি শক্র না মিত্র ? রামরেখা—শক্র।

স্বামীজী—শক্র কি প্রকারে ? হায় ! হায় ! তুল করিলি।
সেগুলি যে আমাদের সহজাত, সহোদর। সেগুলি বড়
উপকারী। দেখ, যদি ক্রোধ না থাকিত, তাহা হইলে কি
অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিতাম ? যদি সংসারের বিষয়ে
ভয় না থাকিত, তবে কি গুরুর স্থারণ লইতাম ? যদি মোহ না
থাকিত, তবে কি গুরুর স্থারণ লইতাম ? যদি মোহ না
থাকিত, তবে কি গুরুরে ভালবাসিতাম ? যদি কাম না থাকিত,
তবে কি গুরুর সেবায় রত হইতাম ? এগুলি থাকাতেই ত
গুরু এগুলির সাহায্যে আমাকে টানিয়া লইতে পারিয়াছেন।

রামরেথ। ইহা শুনিয়াই ব্যাকুল হইয়া, স্বামীজীর পদতলে পড়িয়া বলিল,—হায় এমন্ট। আমার কথন হবে ?

আহারান্তে বসিয়া স্বামীজী আহারের সময় কি ভাবে থাকা বলিতে লাগিলেন :—

আহারের সময়ে প্রসন্ধভাবে ও ভক্তি-গদ্গদ-ভাবে, ভগবানের নিকট আহার প্রাপ্তিতে সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছি— এইরূপ জ্ঞানে ধন্যবাদ প্রকাশ করা কর্ত্তর। ঐ ভাবে আহার গ্রহণ করার ফলে, ভাহার সাত্ত্বি-ভাবযুক্ত অংশই শরীরে গৃহীত হয়। ঐ অন্নরসহইতে ক্রমে যে রক্ত, বল, প্রাণ, বুদ্ধি আদি গঠিত হয়, ভাহা হইতে ক্রমে সন্ত্ব-গুণ-যুক্ত দিব্য চক্ষ্ খোলে।

- শিবরাত্রির প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন:---

মোহরাত্রি, মহারাত্রি, শিবরাত্রি, অর্দ্ধরাত্রি—এই চারিটা রাত্রিতে সাধন খুব প্রশস্ত। মোহ রাত্রি অর্থাৎ জন্মান্ট্রমী। মোহ কেন ? যখনই ভগবান্ ব্যক্তিরূপ ধারণ করেন, তখনই ভক্তকে মোহিত হইতে হয়। মহারাত্রি অর্থে দীপান্বিতারাত্রি। শিবরাত্রি অর্থে শিব চতুর্দশী রাত্রি। এই তিন রাত্রিতে সমস্ত রাত্রি সাধন করিতে হয়। অর্দ্ধরাত্রি অর্থে দোল পূর্ণিমার পূর্ব্বার্দ্ধরাত্রি; শেষার্দ্ধে রাবণের ক্রোধ হইয়াছিল; অতএব শেষার্দ্ধ ক্রের।

দেখ, যাহারা শিব, বিষ্ণু, কুষ্ণ, রাম, গুরু এই সকলকে ইপ্ট কুরে, তাহারা মোহ প্রাপ্ত হয় না। এই সকল ইপ্ট পরিণামে মোক্ষদায়ক। কিন্তু যাহারা ভূতাদিকে ইপ্ট করে, তাহাদের সকলেই পরিণামে কপ্ট পায়, আপাততঃ নাম ও প্রতিপত্তি হয় বটে।

অন্ধ-বিশ্বাসের বড় বল। এই প্রসঙ্গে শবরীর উপাখ্যান বলিতে বলিতে স্বামীজীর নিদ্রা আকর্ষণ হইল।

#### ১৩১৯ সন, ৫ই চৈত্ৰ। স্থান—হবিদ্বাব।

#### ---0%%0---

অদৈত ও দৈত ভাবেৰ সমন্বয় প্রসঙ্গে কথা উচিলে, স্বামীজী বলিতে লাগিলেন ঃ—

দেখ, একটা কথ। মনে পড়িল; কোন গ্রন্থে দেখিয়াছি লিখা আছে, "কলিধ সঃ" "কলিপ সঃ" কলিধ সঃ।"

**ठ**न्द्र-- इंश्रंब वर्थ कि ?

সামীজী—সভাযুগে প্রজাগণ বহুকাল ব্যাপী আরাধনা ও বহু কন্ত স্বীকার করিলে পরে, ভগবান ভাহাদিগকে দেখা দিতেন। কিন্তু কলিতে জীব ভ্রমেও তাঁহার দিকে চাহে না, এজন্ম তাঁহাকেই প্রজার দিকে চাহিতে ইইতেছে। কলিতে অল্ল পরিশ্রমে—কেবল নাম অবলম্বনেই সমস্ত ইইয়া যায়। এজন্মই কলিতে "নামৈব নামৈব কেবলম্" নাম কব, অনবরত নাম কর।

### ১৩২০ সন, ২০শে শ্রাবণ সঙ্গলবার। স্থান—হরিদার আশ্রম।

সভা বাত্রে স্বামীজীব সদি হওয়ায় ও মেঘ বৃষ্টি থাকায়, নিজেই মন ও চদ্রুকে গান করিতে আদেশ করিলে, তাহাবা গাহিলঃ—

আদবের ধন, তুমি হও যেমন,

তেমন যতন আমি জানি কি তোমার।

হাদয়-রঞ্জন, অমূল্য রতন,

তোমার মতন আর কে আছে আমার॥

( অন্তরা )

তব প্রেম বসে

ডুবে যেই জন,

সেই জানে প্রভো তুমি কি রতন;

छहवी ना इ'ल

জহর কেমন

অন্তে কি তা জানে হে।

কমলিনী জানে

ভাতুর মবম,

क्र्यु जिनी कारन ठाएन ४ तम ;

তবঙ্গিনী জানে

সাগর সঙ্গম,

সেইজন জানে যে জন যাহার॥

নয়ন পাগল

**मत्रम** नागिरय,

হৃদয় পাগল পরশ চাহিয়ে;

সেবিয়ে সেবিয়ে চরণ যুগল मक्ल कतिव कौवन (ह। হেন কত আশা স্থাদে উঠে জাগে, সফল না হয় অমনি যায় মিশে ; তোমার হ'য়ে নাথ রইব তব পাশে হেন পুণ্যবল কি আছে আমার॥ তবে যে করুণা কর দ্যাম্যু, সে কেবল দয়াল নামের পবিচয়; নাহি কোন গুণ হইবে সদয় তাত সম্ভব নয় হে। চাতকে কি পারে মেঘে আন্তে ডে'কে, তৃষিত পরাণে পথ চে'য়ে থাকে; আপনি জলদ গ'লে পড়ে মুখে নহিলে কি বাঁচে পরাণ চাতকের॥ আহ্নিক, পূজন জপ, তপ, ব্রত, মূল মন্ত্র আমার তুমিই একজন অবণ' কীর্ত্তন, ত্ব নাম গান সাধন ভজন নাথ হে। नभी दुन्नावन গ্যা গঙ্গা বারা-কোটি তীর্থ আমার তোমার ঐ চরণ;

নন্দন-কানন সমান আমার :

শমন ভবন,

ত্ব সন্মিলনে

স্বামীজী-এই রকম প্রেম-ভক্তিই চাই, যাহাতে সর্বদা সর্বত্র হৃদয়ে মহারাজের পাদপদ্ম স্মরণ হয়। এইরূপ দৃঢ় স্থিতি চাই--গয়া, গঙ্গা, বারাণসী, বৃন্দাবন তোমার পাদপদাই সব। এই রকম হওয়া চাইনা—"কদা গঙ্গা বারাণসী কদাচ কাশ্মীরে, কদা দারকাধামে কদা পুরুষোত্তমে, কদাচ পুনঃ বদরীধামে কদাচ রামেশ্বরে।" এই রকম হইলে কিছুই হইবে না। এই আমার বিষ্ণু, রাম, কালী, কৃষণু, শিব, তুর্গা সবই এই আমার—এই রকম দৃঢ়স্থিতি চাই। এই প্রকার ধ্যান করিতে করিতে কেবল ঐ পদ-প্রাপ্তির বাসনাতে যখন অন্য বাসনা নষ্ট হইয়া যাইবে, তখন প্রভু-মহারাজ আর উপাসকে ভিন্ন অস্তিত্ব থাকে না। ইহাই প্রেম ভক্তির পরাকাষ্ঠা। বেদান্তবাদীরা স্ব-স্বরূপানন্দে লীন হইয়া, এ রসাস্বাদন করেন, আর ভক্ত লীলানন্দ আস্বাদ করেন,—ফল একই। একেতে দৃঢ় বিশ্বাস হওয়া চাই।

চন্দ্র—দৃঢ় বিশ্বাস হয় কি করিয়া?

সামীজী—দেখ, তোমার নাম ও জাতিতে দৃঢ় বিশ্বাস কি প্রকারে হইয়াছে ? শুনিয়া শুনিয়া ও চিত্তে তাহা ধারণা করিয়া ক্রমে বিশ্বাস হইয়াছে যে, তোমার নাম ও জাতি এইরূপই ঠিক। তদ্রপ সাধুসঙ্গ ও তাঁহার বাক্য শ্রবণ হইতেই বিশ্বাস হয়!

চন্দ্র—সাধুসঙ্গ কহাকে বলে ও কি প্রকারে তাহ। হয় ? সামীজা—সাধুর নিকটে থাকা, তাঁহার বাক্যের ও আচরণের সঙ্গ করা, তাঁহার আব্-হাওয়ায় বাস করা। এইরূপ করিতে করিতেই সাধুর ভাব চিত্তে সংক্রামিত হইয়া বিশ্বাসের উৎপত্তি হয়। বিশ্বাসই সর্ব্বমূল জানিবে। বেদান্ত-মার্গে যাহা প্রাপ্য, প্রেমাভক্তি মার্গেও তাহাই প্রাপ্য। সাকার রূপেও প্রেমাভক্তি হয়, নিরাকার রূপেও প্রেমাভক্তি হয়।

চন্দ্র—নিরাকারে প্রেমাভক্তি হইতে পারে কি ?

স্বামীজী—হাঁ বাছা হয় বৈকি। নিশ্চয়ই হয়। সাকারে ভক্তি একদেশিক, আর নিরাকারে ভক্তি সার্বদেশিক; সর্বত্র গুরু-মহাজের—প্রভুর ফুর্ত্তি হয়। কেন সন্দেহ কর ?

ইহার পর পুনরায় গান করিতে বলিলে, তিনটী গান করা হইল—

- ১। "শ্রামা মা উড়াচ্ছে ঘূড়ী।"
- ২। "আয় মন বেড়াতে যাবি।"
- ৩। "এমন দিন কি হবে মা তারা।"

গান শুনিয়া স্বামীজা বলিতে লাগিলেনঃ—সঞ্চিত, ক্রিয়মান, প্রারক এই তিন প্রকারের কর্ম হঁয়। তন্মধ্যে সঞ্চিত অর্থাৎ যে কর্মের ক্রিয়া আরম্ভ হয় নাই সেই জাতীয় কর্মই রহিত করিবার যোগ্য। ক্রিয়মান অর্থাৎ যাহা করিতেও পারি, না করিতেও পারি, ইহা হইতে ভবিশ্বতের জন্ম সঞ্চিত কর্ম স্প্রিইয়। প্রারক অর্থাৎ যাহা হইতে বর্ত্তমান জ্ঞাতি, আয়ু, ভোগ স্প্রিইয়াছে; ইহা যোগী, মুক্ত, ভক্ত সকলেরই সমান

ইহাকে খণ্ডাইয়া দিবে কেহ বলিলে তাহা মিথ্যা কথা জানিবে। ভক্ত থোগী এই প্রারক্তকে অবশ্যস্তাবী জ্ঞানে তুচ্ছ করিয়া থাকে।

যাবং চিত্ত হইতে বিষয়-বাসনা-রস না যায়, তাবং আত্মানন্দ অথবা মহারাজের পদে প্রেমাভক্তি আবির্ভাব হয় না। "আবির্ভাব" কথাটা ঠিক নহে। কারণ আত্মানন্দ ও প্রেমাভক্তি উৎপাত্ত নহে—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। কেবল বাসনার আবরণ মোচন অন্তেই ইহা প্রকাশ পায়। ইহাকে উৎপত্তিশীল স্বীকার করিলে, ধ্বংসশীলও স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু আত্মানন্দ ও প্রেমাভক্তির আবির্ভাব হইলে, আর ধ্বংস হয় না।

সকলেই নিজ সুখ চায়; স্ত্রী, পুত্র, মাতা, পিতার সুখ বলিয়া যাহা বলা হয়, তাহা প্রকারান্তরে আত্মসুখই বটে। চিত্ত ঐ রসে রসিক হইতে ইচ্ছুক হইলেই, ঐ বিষয়ে আনন্দ হয়।

জনৈক রামভক্ত ব্রাহ্মণ আসিলে, রামায়ণের কথা উঠিল।
অধ্যাত্মভাবে রামায়ণের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া স্বামীজী
বলিলেন—সীতা অর্থে শীলতা, তাহা রাম (রমতে ইতি রামঃ)
সঙ্গে নিত্য বর্ত্তমান। রাবণ (বিষয় বাসনা) কর্তৃক সীতা
অপহতা হইণে, রাম অমুতপ্ত (ব্রিতাপ তপ্ত) হইয়া যুদ্ধ
(সাধনা) করিয়া সীতা পাইলেন। তৎপরে তিনি রাজা
(স্বরাট্) হইলেন; এইভাবে রামায়ণ পাঠ কর।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ।

# পরিশিষ্ট।

#### —∘;×;∘—

এক ব্যক্তি নদীকূলে উপস্থিত হইয়া—নদী পার হইবার উপায় স্থির করিতে না পারিলে, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতঃ চিন্তা করিতেছিলেন। নদী পার হইবার নৌকাও ঘাটে ছিল না এবং ঐ ব্যক্তিও সম্ভরণে অক্ষম ছিলেন। তিনি নদীকুলে উপবিষ্ট এক বলবান ও ছাইপুষ্ট ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, আমি এই নদী পার হইবার কোন উপায় স্থির করিতে পারিতেছি না, নিজেও সাঁতার জানি না; তুমি ইহার কোন উপায় বলিতে পার कि ?" (मरे राक्ति रानिन, "रेशांत जग्र हिसा कि ? এ नमी পात হওয়া কিছুই কঠিন নহে; তুমি আমার নিকট আইস, আমি তোমাকে কাঁধে করিয়া পার করিয়া দিব।" প্রথমোক্ত ঐ বলবান ব্যক্তির নিকটস্থ হইয়া—দেখিল সে অন্ধ—তাহার কোন চক্ষুই নাই! এ কি প্রকারে আঁমাকে পার করিয়া দিবে ? ইহা চিন্তা করিয়াই অন্ধকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি নদীর অপর পার দেখিতেছ ?" অন্ধ বলিল, "না আমি তোমার দর্শক্তির সাহাযো পার করিব।" তথন প্রথমে।ক্ত র্যক্তি ইহার সাহায্যে নদী পার হওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া, কিছুদূর চলিয়া গেলে, এক পঙ্গুকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে বলিলেন,—

"ভাই, এই নদী পার হওয়ার উপায় বলিতে পার?" পসু বলিল,—"হাঁ, এই নদী আমি বহুবার পার হইয়াছি, তুমি ভয় করিও না; আমার কথামত জ্লের মধ্য দিয়া চলিয়া গেলে, তোমার হাঁটুর অধিক জল হইবে না।" প্রথমোক্ত ব্যক্তি ইহা শুনিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই ব্যক্তি পঙ্গু, কখনও নিজে নদী পার হওয়া ও নদীতে হাঁটু সমান জলের বিষয় ইহার জানা অসম্ভব। এই চিন্তা করিয়া আরও কিছুদূর গমন করিলে, নদীরকূলে আর এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আমি এই নদী পার হইতে বহুদিন যাবৎ চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু পার হইতে পারিতেছি না ; আপনি ইহার কোন উপায় বলিতে পারেন ?" তখন সেই ব্যক্তি বলিল,—"হাঁ, তুমি এই সম্মুখস্থ বৃক্ষমূলে যাইয়া ঠিক পর পারে লক্ষ্য রাখিয়া সোজা চলিয়া যাও, তাহা হইলেই পর পারে যাইতে পারিবে।" তখন ঐ ব্যক্তি বিবেচনা করিলেন, ইনি অন্ধ বা পঙ্গু নহেন, স্কুতরাং বোধ হয় ইনি এই প্রকারেই পার হইয়াছেন। ইহা ভাবিয়া উহার কথামত কার্য্য করিয়া নদীর অপর পারে উপস্থিত হইতে সক্ষম হইলেন।

এই স্থলে ৺শ ব্যক্তি ব্রহ্মবেতা, পঙ্গু ব্যক্তি ব্রহ্মশ্রোতা, তৃতীয় ব্যক্তি ব্রহ্মবেতা, ব্রহ্মশ্রোতা, ব্রহ্মজ্ঞাতা।

এক ব্যক্তি কয়েকখণ্ড কুঠার ফলক রজ্জু দারা একত্র করিয়া মালার স্থায় উহা গলে ধারণ করতঃ বন মধ্য দিয়া গমন করিতেছিল। তাহা দেখিয়া বৃক্ষণণ অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিতে লাগিল,—"অভ এই কুঠারমালাধারী আমাদিগকে এককালে বিনাশ করিবে, এই ব্যক্তি আমাদিগের কাল; উহার নিকট এত অধিক পরিমাণে কুঠার থাকায় সমৃদয় বন এক এক দিবস মধ্যে নির্মূল করিবে।" তথন এক জ্ঞানবৃদ্ধ বৃক্ষ কহিলেন,—"ভয় নাই; বন্ধুগণ, আমরা যদি কেহ উহার সহিত যোগ না দেই, তাহা হইলে আমাদিগের ভয়ের কারণ নাই। বাঁটের সাহায্য ব্যতীত কুঠার নিঃশক্তি, স্থ্তরাং আমাদের কোনও অনিষ্ট হইবে না।"

তদ্রপ পার্থিব পদার্থে মনের বহু সঙ্কল্প বিকল্প হয়; কিন্তু তাহাতে নিজে কোন সত্থা না দিলে, অনিষ্টের কোনও কারণ নাই; অর্থাৎ কোন বিষয়ের সঙ্কল্পাদিতে নিজে অনুগমন না করিলে—তাহাতে বন্ধনের আশঙ্কা নাই।

কুকুর প্রায়শঃই শুষ্ক হাড় চর্বেণ করে এবং তাহার আঘাত লাগিয়া যতই জিহ্বা আদি স্থান কাটিয়া রক্ত বাহির হয়, ততই সে মনে করে, এই হাড়ের মধ্য হইতেই ইহা আসিতেছে; ইহা মনে করিয়া পুনঃ পুনঃ শুষ্ক অস্থি চর্বেণ করিতে থাকে। সে বুঝিতে পারে না যে, রক্ত নিজের মুখ হইতে আসিতেছে। তজ্ঞপ বিষয়-ভোগে মত্ত হইয়া জীব যে আনন্দকণা প্রাপ্ত হয়, তাহা বিষয় হইতেই প্রাপ্ত হইতেছে ইহা জ্ঞান করে, কিন্তু ইহা বুঝে না যে আনন্দ বিষয় হইতে উৎপন্ন হয় না; চিত্তের কামনা শান্ত হইলেই অন্তরে আনন্দের উপ্লব্ধি হয়

কোন বন মধ্যে এক ব্যাধ বাস করিত, সংসারে তাহার বৃদ্ধ পিতা মাতা ছিল। ব্যাধ তাঁহাদিগকে অত্যন্ত ভক্তি করিত; অতিথি সেবায়ও তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। প্রত্যহই মৃগয়ান্তে মধ্যাহে অন্ততঃ একটা অতিথিকে ও বৃদ্ধ পিতামাতাকে ভোজনাদির দারা উত্তমরূপে প্রীত করাইয়া, পরে নিজে আহার করিত। একদিন এক মহাপুরুষ তাহার গৃহে অতিথি হইলে, ব্যাধ ভাহাকে গৃহে বসিতে বলিয়া মৃগয়ায় যাইতে উল্ভোগী হইলে সাধু তাহাকে বলিলেন,—"হে ব্যাধ, আমি তোমার মৃগয়ালক সাধারণ পশুমাংস কোন ক্রমে গ্রহণ করিব না ; আমার অভিল্যিত মুগের লক্ষণ এই"—এই বলিয়া সাধু শ্রীকৃষ্ণের শরীরের সমস্ত লক্ষণ ব্যাধকে বলিয়া বসিলেন—"তুমি এই প্রকার মৃগই আমার জন্ম আনিরে।" ব্যাধ ঐ প্রকার লক্ষণযুক্ত মৃগ পূর্কেব না দেখিয়া র্থাকিলেও সাধুর' বাকো তদ্রপ মূগের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া, তাহা শি গারের জন্ম বনে গমন করিল। ক্রমে দিন অতিবাহিত ও সন্ধ্যা সমাগত হইল; সমুদ্য দিনের পরিশ্রম ও অনাহারে ব্যাধের কোন প্রান্তি কি ক্লান্তি নাই, কেবল মাত্র মহাত্মার নির্দিষ্ট মৃগের রূপ চিত্তে জাগিতেছে। কোথায় এই মুগ পাইবে এই চিস্তায় ব্যাধ ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। রাত্রি অভিবাহিত হইয়া ক্রমে প্রাতঃকাল, পরে মধ্যাহুকাল উপস্থিত হইল; ব্যাধ কেবলমাত্র এক মনে মহাত্মার নির্দিষ্ট মুগ অন্বেষণে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করতঃ ভ্রমণ করিতেছে। ভক্ত-বৎসল ভগবান ব্যাধের একাগ্রতায় স্থির থাকিতে না পারিয়া, তাহার মনোমত রূপে সজ্জিত হইয়া বনমধ্যে আবিভূতি হইলেন। ব্যাধ সহসা বনমধ্যে ঐ প্রকার মূগের দর্শন পাইয়াই সেদিকে চলিতে লাগিল। শ্রীহরিও ব্যাধের আরও পরীক্ষা করার জন্ম ক্ষণে ক্ষণে বৃক্ষান্তরালে লুকাতে লাগিলেন, ব্যাধও নৃপুর ধ্বনির অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিল। পরে তাহাকে একবার সম্মুথে পাইয়াই জীবিত অবস্থাতেই এ সাধুকে দেখাইবার বিবেচনায় মুগরুপী ভগবানের হস্তপদ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়৷ ফেলিল এবং বুক্ষের সহিত উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া নিজ আবাসে আসিল ও সাধুকে বলিল,—"প্রভু, আপনার মনোমত মৃগ বাঁধিয়া আসিয়াছি, জীবিত অবস্থায় বহন করিয়া আনিতে পারি নাই;—সত্তর বনে আসিয়া তাহাকে দর্শন করুন।"

অনস্তর সাধু ব্যাধের সহিত বনমধ্যে আগমন করিয়া বৃক্ষগাত্রে মৃগরূপী ভগবানকে বন্ধন দশায় দেখিলেন। অতিথি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ভগবন্, আপনি কি প্রকারে এই বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন ?'' ভগবান কহিলেন,—-'হে অতিথি, তুমিইতো আমাকে এই দশায় ফেলিয়াছ; তুমি যদি ইহাকে আমার রূপের উপদেশ না কহিতে, তবে এই ব্যাধ আমাকে কি প্রকারে ধরিতে পারিত ?"

গুরুর রূপায় ভক্তের বিশ্বাস ও নিষ্ঠা হইলেই ভগবদ্ প্রাপ্তি সম্ভব হয়।

কোন এক শিশু গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল,—
"হে দেব, শাস্ত্রে শুনি গঙ্গাস্নানেই জীব মুক্ত হয়, আমিও
তাহা করা স্থির করিয়াছি।" গুরু কহিলেন,—'ভাহা
হইলে গঙ্গাস্থ মংস্থ কুন্তীরাদিও নিত্য মুক্ত; তুমি একবার
মাত্র গঙ্গা স্নান করিবে, আর তাহারা দিবা রাত্রই গঙ্গায়
নিমজ্জিত রহিয়াছে।"

শিখ্য তাহা শুনিয়া কহিল,—"আচ্ছা, যাহারা সর্বপ্রকার জীবনযুক্ত বস্তুর আহা<sup>র</sup> ত্যাগ করিয়া কেবল শুদ্ধ পত্র কিম্বা বায়ু আহার করিয়া থাকে, তাহারা নিষ্পাপ হইয়া মুক্ত হইতে পারে" ? গুরু কহিলেন,—"তাহা হইলে মেষাদি ও স্পাদি স্বভাবতঃই মুক্ত বলিতে হয়"।

পিয়া পুনরায়' চিন্তা করিয়া কহিল,—"ঘাঁহারা জটা ধারণ ও ভস্মাদি লেঁপনপূর্বেক ব্রতধারণ করেন, তাঁহারা কি মুক্ত হইতে পারেন না" ? গুরু উত্তর করিলেন,—"তাহা হইলে সিংহ, অশ্ব, গর্জভাদিও মুক্ত।"

শিষ্য বলিলেন,—"তবে কি ধ্যানস্থ হইয়া গুহার-গহ্বরে অবস্থিত হইলেই মুক্ত হওয়া যায়" ? গুরু কহিলেন,— "তবে মৃষিক ও নকুলগণও নিত্য মুক্ত। হে বংস, মৃক্তি বাহিরের কিছু হইতে হয় না, ইহা অন্তরের বস্তু"।

"অহস্কার বিমৃঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মহাতে।"

এক শকট-চালক গো-শকট চালনা করিতেছিল, তাহার গৃহপালিত কুকুরটীও শকটের নিম্নে থাকিয়া শকটের অনুসরণ করিতেছিল। তাহার চলার সঙ্গে সঙ্গে শকট চলিতেছে দেখিয়া সে মনে করিতেছিল এই শকট সে বহন করিতেছে এবং সে না চলিলে ইহা চলিবে না।

তদ্রপ এ সংসার যার, তিনিই চালাইতেছেন; কিন্তু জীব মনে করে যে সে-ই সংসার চালাইতেছে! ইহা জীবের কত মূর্যতার ফল!

এক দেশের রাণীর হীরক ক্রয় করিবার বাসনা বলবতা হওয়ায় তাহা তিনি রাজাকে জ্ঞাপন করেন। রাজা রাজ্যের প্রধান হীরক বিক্রেতাকে উৎক্রপ্ট হীরক লইয়া প্রাসাদে আসিবার জন্ম আদেশ করেন। হীরক বিক্রেতা রাজবাটীতে আগমন করিয়া রাণীকে হীরক দেখাইতে থাকিলে রাণী উহার মনোহররূপ দেখিয়া তৎপ্রতি আক্রপ্ট হন। তাহাকে প্রত্যহ দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হওয়ায় রাণী প্রত্যহ তাহার দ্বব্য ক্রেবং দিতেন ও পরদিন ইহা হইতে উৎকৃষ্ট দ্বব্য আনিতে বলিতেন এবং সে আসিলে তাহার সহিত নানাপ্রকার

বহস্তালাপ কবিতেন। একদিন রাজা হঠাৎ অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেন, দাসী সত্তর আসিয়া রাণীকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিলে রাণী অনস্থোপায় হইয়া সেই বণিক্কে পায়খানা ঘরে লুকাইয়া রাখিয়া রাজার সম্বর্জনা কবিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। রাজা আসিয়াই বলিলেন—"দেবি, আমি এখন পায়খানাতে যাইব শীঘ্র দাসীকে জল দিতে বল।" এই বলিয়াই রাজ। সেই স্থানে গমন করিলেন। এদিকে বণিক, বাজা আসিতেছেন দেখিয়া প্রাণরক্ষার্থ সেই পায়খানার গহবরে ঢুকিল, কিন্তু মেথর আসিবার নীচের পথ চাবি বন্ধ থাকায় পলাইতে পারিল না। তাগার সমস্ত শরীর মল-মূত্র—লিপ্ত হইল। পর দিন মেথর ঐ স্থান পরিষ্কায করিতে আসিলে ভিতবে লোক দেখিয়া তাহাকে পদাঘাত করিয়া বাহির করিয়া দিল। বণিক ছঃখিত ও অপমানিত হইয়া বাহিরে আসিয়া স্নান এবং পঞ্চ গব্য সেবন দ্বাবা বাহাভ্যস্তরে শুদ্ধ হইল। ইহার পর পুনরায় রাণী তাহাকে আহ্বান কবিলে সে কি যায়?

তিজপ এই সংসারে মূর্য জীব বিশ্বনাথের মোহিনী মায়া শক্তির প্রণয়ে পড়িবার পর সংসারের অশেষ ক্লেশাদির স্বরূপ একবার বুঝিতে পারিলেই আর কখনও মায়ার রাজ্যে আসিয়া আবদ্ধ হইতে চাহে না। একদা বিষ্ণু শিবকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ বাড়ীতে আনিয়াছিলেন। পরষ্পরের মঙ্গল প্রশোন্তরের সঙ্গে শিব বলিতে লাগিলেন—"দেখ আমার সংসার মোটেই সুখের নহে। আমার ছই পুত্র কার্ত্তিক ও গণেশ সর্ব্বদাই কলহ করে; কার্ত্তিক বলে যে গণেশের বাহন ইন্দুর তাহার ময়ুরের দানা সব খাইয়া ফেলে সেই জন্ম গণেশের উপর তাহার রাগ; গণেশ বলে যে ময়ূর কেবল ইন্দুরকে ঠোকরায় সেই জন্ম কার্ত্তিকের উপর তাহার রাগ। এইরূপ অন্যান্ত অনেক বিষয় লইয়া কার্ত্তিক ও গণেশ কলহ করে তাহাতে গৃহে বড় অশান্তি হয়"।

বিষ্ণু বলিলেন—"সংসারী হইয়া আমিও সুখী হইলাম না; সমস্ত দিনের পরিশ্রমান্তে রাত্রে ভূজক্ষের উপর শয়ন করি, সে গুলি প্রায়ই চঞ্চল, তাহাতে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হয়; চঞ্চলা কমলাও পদসেবা করিতে করিতে হঠাৎ উঠিয়া যান; আবার লক্ষ্মী ও সরস্বতীরও কলহ হয়—একজন বলে ধনীই শ্রেষ্ঠ আর একজন বলে বিদ্বানই শ্রেষ্ঠ"।

হে হরি-জন, যখন শিব বিষ্ণুর স্থায় মহা দেবতারাও সংসারী হইয়া সুখী হন নাই তখন তোমরা সামান্ত লোক হইয়া সংসারে থাকিয়া সুখের কামনা কি করিয়া কর ?

এক রাজা প্রাসাদের উপর তালায় নিদ্রামগ্ন ছিলেন। প্রাসাদের চতুর্দিক প্রহরীবেষ্টিত। তিনি স্বপ্নে দেখিতেছেন— তাহাকে শৃগালে কামড়াইয়া ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে; তিনি কবিরাজ বাড়ীতে ঔষধের জন্ম গেলে পয়সা দিতে না পারায় ঔষধ পাইলেন না। রাজা নিরুপায় হইয়া এক কর্মকারের বাটীতে গমন করিয়া অনেকক্ষণ লোহা পিটিবার পর মজুরী স্বরূপ কিছু পয়সা পাইলেন এবং উহা দারা ঔষধ কিনিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইতে লাগিলেন। এমন সময় তাঁহার নিজাভঙ্গ হইলে সকল বিষয় স্মরণ করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

তদ্বৎ এ সংসারের সুখ তুঃখাদি সকলই স্বপ্নের ন্যায়, গুরু কুপায় তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিলে এ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়।

এক ভিক্ষুক এক সাধুর আশ্রমে ভিক্ষা করিতে আদিয়া ছিল।
সাধু তাহাকে চাউল, ডাল, আটা, ঘৃত প্রভৃতি ও একটি পাত্র
ও কিঞ্চিৎ পয়সা দান করিলেন। ভিক্ষুক কহিল—"মহারাজ
সবই পর্যাপ্ত পরিমাণে দিয়াছেন কিন্তু রন্ধন করিবার কাষ্ঠ
দেন নাই কেন"? সাধু বলিলেন—"তুমি বরাবর সোজা
চলিয়া যাও, কিছুদ্র গেলেই কোনপ্রকারে তোমার রন্ধন
কাষ্ঠ মিলিবে।" ভিক্ষুক চলিয়া যাইতে যাইতে পথে দেখিল
একটা গৃহদাহ হইতৈছে এবং তাহা হইতে জ্বলম্ভ কাষ্ঠ শব্দ
করিতে করিতে ভূমিতে পড়িতেছে। ভিক্ষুক উহা লইয়া
ভদ্বারা রন্ধনকরতঃ ভৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিয়া চলিয়া গেল।

দেখা যায় যে একজনের অমঙ্গলের দারা অপরের মঙ্গল সাধিত হয়। কুরুক্ষেত্রের অপর এক নাম "কুরক্ষেত্র"। ইহার ঘটনা এই:—

এক চাষা মাঠে চাষ করিতেছিল: সে দেখিল যে জলের বাঁধের এক স্থানে ছিদ্র হইয়। অল্প অল্প জল পড়িতেছে। তাহাতে সে মনে করিল উক্ত ছিদ্র ক্রমশঃই বৃহদাকার ধারণ করিবে, তাহাতে সমস্ত জল বাহির হইয়া সমগ্র চাষের জমি জল-প্লাবিত হইয়া যাইবে এবং শস্তাদি নষ্ট হইবে ও তাহা হইতে ভীষণ ছুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। এমন সময় তাহার পুত্র ভাল রুটি লইয়া তাহাকে ভোজন করাইবার জন্ম মাঠে আদিল। কুষক তৎক্ষণাৎ তাহাকে গর্ত্তের ভিতর ফেলিয়া দিয়া মাটি চাপা দিতে লাগিল ছেলেটি মরিল বটে, কিন্তু জলপড়া বন্ধ হইয়া অনেকের উপকার হইল। কার্য্যান্তে ক্বৰক কিছুমাত্র ত্বংথিত না হইয়া হাষ্টচিত্তে ভোজন করিবার উদোগ করিতেছে এমন সময় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়। কুষকের নিকট ভোজন প্রার্থনা করিল। অতিথি সমাগত দেখিয়া কুষক তাহাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া ভাহাকে অর্দ্ধেক খাইতে দিল এবং নিজে বাকি অর্দ্ধেক খাইল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভাহার নিষ্ঠুরতা ও অতিথি সেবা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল কেন সে পুত্রকে হত্যা করিয়াছে। কৃষক বলিল যে, একপুত্র গেলে আরও পুত্র পাইতে পারিবে; তিন্তু তৎক্ষণাৎ উহা না করিলে ছুভিক্ষ হইয়া বহুলোক মার। পড়িত। ঐ ভূমিতে নিষ্ঠুরতা ও ধর্ম একাধারে রহিয়াছিল, অতএব কালে ইহা ধর্ম যুদ্ধ হইবার স্থান হইয়াছিল।

কোন জন্ম সামাস্ত ঋণ থাকিলেও পরজন্ম যেরূপেই হউক তাহা শোধ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে একটা গল্প শুন। এক দাতা যে যাহা প্রার্থনা করিত তাহাকে তাহা দান করিতেন, এবং বলিতেন যে উহা আমি তোমাকে ঋণ হিসাবে দিলাম; পরজন্মে উহা তোমাকে শোধ করিতে হইবে।

এই কথা শুনিয়া চারিজন চোর ঐ দাতার নিকট উপস্থিত হইল এবং দশ সহস্র মুদ্রা প্রার্থনা করিয়া তাহা পাইল। পথে যাইতে রাত্রি উপস্থিত হওয়ায় ঐ চারিজন এক কলুর বাটীর গোশালায় আশ্রয় লইল। তথায় একটা গোও একটা মহিষ পরষ্পারে কথাবার্ত্ত। কহিতেছিল; চোরদের মধ্যে একজন পশু ভাষায় অভিজ্ঞ থাকায় তাহার মর্ম্ম ব্ঝিতে পারিয়াছিল। পশু-দয়ের আলাপের মর্মা এই ছিল যে গরুটী পূর্বজন্মে ঐ কলুর নিকট কিঞ্চিৎ দেনা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করায় এই জন্মে গরু হইয়া সারাজীবন কলুর ঋণ শোধ করিয়া গেল। কলা তাহার ঋণও শোধ হইবে এবং দেহ ত্যাগ হইবে। মহিষ বলিল সে ্রএখনও কলুর নিকট একশত টাকা ধারে ও তাহা শোধ দিতে সময় লাগিবে ; কিঁন্তু রাজার বাটীর হাতীর নিকট সে একশত টাকা পাইত, তাহা পাইলে সে কলুর ঋণ শোধ করিয়া ঘানি টানার কণ্ট হইতে মুক্তি পাইতে পারে।

চোরেরা এ কথা শুনিয়া ভয়ে ও ভাবনায় উক্ত দশ হাজার টাকা দাতাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্ম তাহার বাটীতে গেলেন এবং অকপটে সকল কথা তাহার নিকট নিবেদন করিয়া টাকা ফেরৎ দিতে চাহিল। দাতা উহা ফেরৎ লইতে স্বীকৃত হইলেন না। তাহাতে চোরগণ বহু চিস্তা করিয়া ঐ দাতার বাটীর অনতিদূরে ঐ টাকার দারা এক প্রকাণ্ড দীঘি খনন করাইয়া তাহার চতুদ্দিকে লোহার বেড়া ও একটা লোহার দরজা লাগাইল এবং তালা বন্ধ করিয়া দরজার উপর দাতার নাম এবং তাহার অনুমতি ভিন্ন জল ব্যবহার করা নিষেধ লিখিয়া দিল। চতুর্দিকের লোক ঐ দীঘিতে স্নান পানার্থ আসিয়া দরজাতে ঐ লেখা দেখিয়া দাতার নিকট দরজা খুলিয়া দিবার জন্ম বলিতে লাগিল। দাতা ইহাদের মিনতিতে বাধ্য হইয়া চোরদের নিকট হইতে চাবি আনিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন ও জল ব্যবহার করিতে আদেশ করিলেন। এই প্রকারে চোর চতুষ্টর অঋণী হইয়া পশুদের বাক্যের সত্যতা পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা কলুর বাটীতে গিয়া শুনিল গরুটী পরদিনই মরিয়া গিয়াছে। তাহারা কলু হইতে মহিষ্টী ১০০, একশত টাকা দিয়া কিনিয়া লইল এবং রাজবাটীতে গিয়া ভাঁহার নিকট সকল কথা খুলিয়া विनि । त्राज । शामि कितिन । य शिष्ठ ७ प्रशिष्ठ यूक হইবে, যে জিতবে সে একশত টাকা পাইবে এবং যে হারিবে তাহার মনিবকে ঐ টাকা দিতে হইবে। যথাসময়ে যুদ্ধ আরম্ভ হইল; হাতীর আয়ু শেষ হওয়াতে মহিষের হস্তে সে প্রাণত্যাগ করিল। রাজার নিকট হইতে মহিষের পক্ষে চোরেরা ১০০ একশত টাকা পাইল। ইহাতে মহিষ পরস্পরা

ক্রমে কলুর ঋণ মুক্ত হওয়ায় অবিলক্ষে প্রাণত্যাগ করিয়া কষ্ট হইতে মুক্ত হইল।

একদিন পার্বতী মহাদেবকৈ বলিলেন—"দেব, তোমার কি ক্যায় বিচার! যে ভক্ত সার। দিবস তোমার নাম করে তাহার অন্নের সংস্থান হওয়া তৃষ্কর, আর যে ব্যক্তি ভ্রমেও তোমার নাম উচ্চারণ করে না, তাহাকে তুমি অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি করিয়াছ" মহাদেব কহিলেন—"দেবি, মন্দ কর্মের শেষ ফল মন্দ এবং সংকর্মের শেষ ফল মঙ্গলজনক ইহা নিশ্চয়ই জানিবে। যে এখন বিষয়মদে মন্ত, পরিণাম তাহার ভীষণ; কিন্তু ভক্ত আপাততঃ তৃঃখ ভোগ করে ইহা দৃষ্ট হইলেও শেষে প্রভৃত মঙ্গল হইবে"।

এই বিষয় প্রত্যক্ষ দেখাইবার নিমিত্ত শিব ও তুর্গা নরনারী বেশে ভূমগুলে অবতীর্ণ হইয়া এক বড়লোকের বাটীর নিকট গোলেন। শিব দূর হইতে বৃদ্ধ ভিক্ষুকের বেশে ধনীর বাটীর নিকট গিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করাতে ধনী তাহাকে গলাধাকা দিয়া তাড়াইয়া দিবার জন্ম হকুম দিলেন। কিছুপরে পার্বতি। স্থান্দরী নারীরূপ ধারণ করিয়া দর্শন দিতেই ধনীর মন টলিল এবং আদরের সহিত তাহাকে ভিতরে আনিবার জন্ম তিনি দারোয়ানকে হুকুম দিলেন। ইহা শুনিয়াই পার্বতী ফিরিয়া মহাদেবের নিকট চলিয়া আদিলেন। তাঁহারা উভয়ে পুনরয়ে এক ভক্তের বাটীতে

উপস্থিত হইলেন, এবং অতিথি বলিয়া প্রকাশ করায় গৃহস্থের অন্ধ মাতা তাঁহাদিগকে বসিতে আসন ও পদ-প্রকালনের জল দিলেন। গৃহে খাত কিম্বা পয়সা না থাকায় ঐ অন্ধনারী মিঠাইর দোকান হইতে কিছু মিষ্ট দ্রব্য ধারে আনিতে গেল: ঐ দিন একাদশী তিথি থাকায় ময়রা পয়দা না লইয়া কিছু মিষ্ট সামগ্রা তাহাকে দান করিল। অন্ধনারী তাহার দারা শিব ও তুর্গাকে জামাতা ও কন্তা সম্বোধন করিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে পরিত্যক্ত প্রসাদের কিছু অংশ অন্ধনারী আহার করিলেন এবং আহার মাত্রই প্রাণ ত্যাগ করিলেন: এই খবর রাজকর্মচারীগণ জানিতে পারিয়া ময়রাকে বিষান্নদানের অপরাধে কয়েদ করিল এবং অবশিষ্ট প্রসাদ পাত্রসহ মৃত্তিকায় পুতিয়া ফেলিল। নিকটে তুইজন দরিদ্র বাস করিত, অনু বস্তুরে কট পাওয়ায় তাহার। ঐ বিযাক্ত প্রসাদ ভক্ষণে প্রাণত্যাগের ইচ্ছা করিয়। মাটি হইতে তাহা উঠাইয়া খাইল এবং ভোজনমাত্রই উভয়ের দিব্য জ্ঞান হইল। ইহাদের চেপ্তায় পরে ময়রা কারামুক্ত হইল। ভক্তের বাটীতে ক্রমে শিবতুর্গার মন্দির নির্মিত হইল ও ভক্তের যশঃসৌরভ চতুর্দিকে বিস্তৃত হইতে नाशिन।

এদিকে ধনীর অট্রালিকা কালে ধুলিসাং হইল এবং ঐ স্থান নির্জ্জন পাইয়া লোক তথায় মলমূত্র তাগে করিতে লাগিল। দারোয়ান নিঃশক্তি হইয়া বহুদিন পড়িয়াছিল, পক্ষী আদি তাহার চোথ ঠোকরাইত পার্বতী এসব দেখিয়া মহাদেবকৈ কহিলেন—"দেখ, সেই ধনীর কি অবস্থা হইল তাহা দেখিতে চাই"। মহাদেব কহিলেন—"সে বড় কষ্টকর দৃশ্য, তাহা দেখিতে ইচ্ছা করিও না"।

একজন সম্বল্প করিয়াছিল যে সে ভূমগুলের সমুদয় তীর্থ-জলে সান করিবে, সমুদয় পৃথিবী দান করিবে, সমুদয় দেবতা একত্রে পূজা করিবে, স্থচারুরূপে সহস্র যজ্ঞ সম্পন্ন করিবে; এই সকল করিয়া নিজ পিতৃগণকে সমগ্র পৃথিবীর পূজ্য করিবে।

সাধারণ জীবের পক্ষে এই প্রকার সঙ্কল্প সিদ্ধ হওয়ার কোনও উপায় আছে কি ?

আছে। যথার্থ শ্রদ্ধাবান্ নরের পক্ষে অসম্ভব কিছু নহে! ব্রহ্মবিৎ সাধুগণ সর্ব্ব তীর্থে স্নান করেন। তাঁহাদের চরণামৃত মস্তকে ধারণ করিলে, সর্ব্বতীর্থে স্নান করা অপেক্ষা অধিক ফল লাভ হয়। জীবগণের নিজ নিজ শরীরই নিজ নিজ জগৎ; শ্রীগুরু মূর্ত্তির চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রেণিপাত দ্বারা নিজ শরীর তাঁহাকে অর্পণ করিলেই সমগ্র পৃথিবী দান করা হইবে। শ্রীগুরুতে সর্ব্ব দেবের বসতি স্থল, অতএব একনাত্র শ্রিক্ত দেবের পূজা করিলেই সর্ব্ব দেবপূজা করা হয়। যথার্থ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি সাধু দর্শনেচ্ছু হইয়া গমনকালে প্রতি পদক্ষেপেই কোটী অশ্বনেধ যজ্ঞফল প্রাপ্ত হয়। আর যথার্থ

শুদ্ধ চিত্ত ও শ্রদ্ধা-বৈরাগ্যবান প্রেমিক পুরুষের পুণ্যে তাহার পিতৃগণ সর্ব্ব কালে সর্বলোকে মাননীয় হন।

অতএব যথার্থ শ্রদ্ধাবান্ বিরাগী ভক্ত একমাত্র ব্রন্ধবিৎ-সাধু সেবায় উক্ত সমস্ত ফলই পায়।

এক বণিক কোন কর্মবশে একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাওয়ার আবশ্যক হওয়ায় অশ্বপৃষ্ঠে তাহার বহুমূল্যবান্ অলঙ্কারাদি স্থাপন করিয়া, ভৃত্যকে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য সঙ্গে লইয়া যায়। ভৃত্যকে ঐ দ্রব্য রক্ষার বিষয়ে কোনও উপদেশ দিয়াছিল না। গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া বণিক দেখিল, অশ্বপৃষ্ঠে জিনিষগুলি নাই। ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিল য়ে, পথেয় মধ্যে ঐ গুলি পড়িয়া গিয়াছে। তখন বণিক জিজ্ঞাসা করিল, কেন সে ঐ, গুলি পড়িয়া যাইতে দেখিয়া, পুনঃ যথাস্থানে রক্ষা করে নাই। তাহাতে ভৃত্যটা বলিল য়ে, সে ঐ গুলি পড়িয়া দেখিয়াছিল, কিন্তু রক্ষা করিবার বিষয়ে উপদেশ না থাকায় সে কিছু করে নাই। বণিক বুঝিল য়ে ভৃত্যটা নিতান্ত মূর্থ, তাহাকে উপদেশ না করিয়া অন্যায়ই করিয়াছি।

পুনঃ একবার অন্তত্ত্র যাইবার সম্য় ভৃত্যকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিল যে, যেন ঘোড়ার সঙ্গীয় কোনও জিনিষ পথে ফেলিয়া না যায়। ভৃত্য তথাস্ত বলিয়া সঙ্গে চলিল। পথে অশ্ব মলত্যাগ করিতে দেখিয়া ভৃত্যের মনে মনিবের উপদেশ সারণ হওয়ায় সমস্ত অশ্ব-মল যত্নে গাঁটরী বাহ্মিয়া সঙ্গে করিয়া গস্তব্য স্থানে গেল। বণিক তথন ভৃত্যকে গাঁটরী বহিয়া আনিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, গাঁটরীতে কি আনিয়াছে। ভৃত্য বলিল যে, অশ্ব যে জিনিষ আহার করিয়াছিল তাহা মনিবের জিনিষ, স্ত্রাং অশ্ব ফেলিয়া দিলেও ভৃত্যের তাহা সংগ্রহ করিয়া আনা উচিত, এই জন্মই সেগুলি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি।

জগতের যাবতীয় মনুষ্য এইরূপ অমূল্য প্রমাত্মরত্ন হইতে প্রাজ্মখ হইয়া, নিতাস্ত বিমূঢ়ভাবে অতি নিন্দনীয় রেতঃ ও রক্তের প্রিণামভূত শ্রীর ও পুত্র কল্তাদিতে অনুরক্ত হয়।

এক বনে এক ব্যাঘ্র বহুপশু প্রভাহ শীকার করিতে বারস্ত করায় বনস্থ পশুদের সহিত তাহার এইরূপ ব্যবস্থা হইল যে, প্রতাহ একটা পশু ব্যাঘ্রের নিকট খাত্তরূপে উপস্থিত হই।। সেই ব্যবস্থামত একদিন এক শিয়ালের পালা আসে। শিয়াল ব্যাঘ্রের কথের উপায় চিস্তা করিতে করিতে দিন অবসান করিয়া শেষ বেলায় ব্যাঘ্রের নিকট উপস্থিত হইলে তাহার ক্রোধ দেখিয়া বলিতে লাগিল,—"প্রভু, আমার অপরাধ নাই, আমি বহু প্রেবই উপস্থিত হইতাম; কিন্তু পথি মধ্যে অপর এক ব্যাঘ্র আপনার বিষয় আমার মুখে শুনিয়াই আপনার শক্তির নিন্দা করিয়া কহিল যে, সেই

এই বনের রাজা অতএব আমি তাহারই আহার্যা। ইহা শুনিয়া আমি বহু কৌশলে পলাইয়া আসিয়াছি।" ব্যাত্র শৃগালের মুখে ঐ বাক্য শুনিয়া বলিল,—"সেই ত্রাত্মাকে নেখাইয়া দে। আমি শীত্রই তাহার শাস্তি বিধান করিতেছি।" তখন শৃগাল এক জলপূর্ণ কুপের নিকট ব্যাত্মকে নিয়া বলিল যে, এই গহরের সেই ব্যাত্র পলাইয়া রহিয়াছে। ব্যাত্র কুপের মধ্যে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিয়া ও নিজ গর্জনের প্রতিধ্বনি শুনিয়া অপর ব্যাত্র তন্মধ্যে আছে বিশ্বাস করতঃ আক্রমণজন্য ঐ গভীর কৃপের মধ্যে ঝম্প দিয়া পড়িল ও মরিল।

তদ্রপ এই দৃশ্যমান জগৎ মায়াকৃপেতে পরমাত্মার প্রতিবিশ্বস্বরূপ। যাহারা ভেদ জ্ঞান করিয়া বাহ্য বিষয়ে রাণ দ্বেষ বিষয়ে রাগ দ্বেষাদিতে আবদ্ধ হয়, তাহারা ব্যাত্মের থায় অজ্ঞান-শৃগাল কর্ত্তক প্রতারিত হইয়া, অবশেষে মোহকৃপে পতিত হইয়া আত্মঘাতী হয়।

B17105